# শ্রীশিশিরকুমার মিত্র, বি-এ কর্তৃক কলিকাডা, ২২।১ নং, কর্ণওরালিস ষ্টাটছ শিশির পাবনিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক উক্ত ছানে অবন্থিত শিশির প্রিকিং ওয়ার্কস হইতে মৃদ্রিত।

মূল্য তুই টাকা মাত্র

[ প্রকাশক কর্তৃক এই গ্রাছের সর্ববৈদ্ধে সংরক্ষিত ]

#### নিবেদন

শুক্তর ভার মাথার লইয়া 'পৃথিবীর ইতিহাস' প্রকাশ করিতে নামিরাছিলাম—শুধু এই ভরসার বে বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রনায় এ-ভার তাঁহাদের নিজের ক্ষমে লইবেন। এ-কাজ শুধু আমাদের একার নয়—এ দশের কাজ, দেশেব কাজ, তাই এ-কাজ তাঁহাদেরও। আজ ভগবানের আনীর্বাদে আমাদের আরম্ভ ক্ষমাপ্ত হইয়াছে। যাহাদের সহায়তার ও আফুক্ল্যে এই বিরাট যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিতে সক্ষম হইয়াছি, আজ তাহাদের নিকট আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

দেশের এই যে একটা গুরুতর অভাবের দিকে লক্ষ্য রাথিরা,—বাঙ্গালার ভবিদ্যুৎ নরনারার মন হইতে অজ্ঞানতা এবং কৃপমণ্ডুকতা দূর করিবার এই যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আমরা প্রার সর্ব্বপণে এই "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গরে" প্রকাশ করিলাম—তাহার আবশ্যকতা বা সার্থকতা সম্বন্ধে বেশী কথা বলা নিশ্রগ্রোজন। জ্ঞান-সভ্যতার এই বিশ্ববাপী উন্নতির দিনে—যথন প্রতিদিনে, প্রতি মৃহুর্ত্তে—এই বিপুল পৃথিবীর প্রতি দিকটী হইতে ন্তন জ্ঞানের, ন্তন সভ্যতার, ন্তন উন্নতির প্রোত প্রাবনের বেগে আসিয়া, ভারতকে ভাসাইয়া দিতে চাহিতেছে—তব্দও কি ভারত বিশ্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিবে প এখনও কি সেতাহার মনের কবাট, বৃদ্ধির কবাট, জ্ঞানের কবাট রুদ্ধ রাথিয়া এই প্রাবনের প্রোতকে ঠেকাইয়া রাথিতে চেটা করিবে প তা বদি স্পে

করে, জবে দে-শ্রেতে ঘর-ছ্রার সমেত সেই জ্বিরা বাইবে—শ্রোভ
বন্ধ হইবে না। আদ্ধ বিশের কত বিভিন্ন স্থাতি তাহাদের স্থাতীয়
বিশিষ্টতা, তাহাদের যুগ-যুগান্তরের সাহিতা, স্থাতীয় ইতিহাস,
রীতিনীতি, সভ্যতা—তাহাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার লইয়া
প্রতিনিয়তই ভারতের সংস্পর্শে আমিতেছে—আন্ধ যদি ভারত
তাহাদের সে বিশিষ্টতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিরা তাহাদের সহিত
আপোষ না করিয়া ফেলিতে পারে, তবে ভারতের অস্তিত্ব আর
বড় বেশী দিন নর।

তথ্ তাই নয়; আমাদের জাতীয় জাবনের স্তরে স্তরে—
সমাজের প্রতি বিভাগে যে সন্ধার্ণতা, যে পরার্থপরতা, অজ্ঞানতাপ্রস্তুত্ব যে আত্মন্তরিতা তৃপীকৃত ভাবে জ্বমা হইয়া আছে, তাহা
দ্র করিতে হইলে, দেশকে এবং জ্ঞাতিকে তাহার হাত হইতে
উদ্ধার করিতে হইলে, আমাদের হলয় এবং জ্ঞান এই হুইটের পরিধি
অত্যন্ত বাড়ান দরকার। শেই উদ্দেশ্যেই আমাদের এই "পৃথিবীর
ইতিহাস" প্রকাশ করা। তথু দেশের ইতিহাস প্রকাশে একার্য্য সাধিত হইবে না—outlook বাড়াইতে হইলে সারা পৃথিবীর কথাই
জানিতে হইবে—আর সেই সঙ্গে জানাইতে হইবে, এই বিপুল
পৃথিবীর মাত্র কত্যুকু অংশ জ্ঞান আছে আমাদের এই
ভারতবর্ষ।

আজকাল বালক-বালিকাদিগকে Liberal Education
দিবার একটা আগ্রহ দেখা ঘাইভেছে। অস্পৃততা বৰ্জন, সমাজের
সন্ধীৰ্ণতা দূর প্রভৃতি কত কথা উঠিয়াছে—কিছু Liberal Education হইবে কোথ। হইতে ? সমাজের সন্ধাৰ্ণতা ঘাইবে কি
করিরা ? গোড়ায় যে আমাদের ঘুণ ধরিয়াছে। আমাদের জাতীয়

মনটাই বে অত্যন্ত স্কীর্ণ হইরা গিরাছে। পৃথিবীই বে আমারের
নিকট অত্যন্ত থাটো হইরা গিরাছে। এ মোহ অজ্ঞানতাপ্রস্ত ;
এই আত্মন্তরিতা আর যাহাতে ভবিশ্রং ভারতীরের মনকে
কল্মিত করিতে না পারে—অন্ততঃ তাহার জন্মও পৃথিবীর বিভিন্ন
জাতির কথা তাহাদের জানা আবশুক মনে করি। শুরু জানা নয়,
পৃথিবীতে ভারতের অবস্থা যে কোথার গিরা গাড়াইরাছে, তাহা
বিশেষভাবে ক্ষরক্ষম করা দরকার।

ইউরোপের বালক বাল্যকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির কথা শুনিতে শুনিতে বড় হইতেছে—তাই তাহার কর্মক্ষেত্র সারা পৃথিবীমন্ন ছড়াইরা পড়িরাছে;—তাই সে চির-ত্যারমন্থ মেরুপথের অভিযান থেলার ম্বরূপ মনে করে,—তাই হিমালনের চিরহিমার্ত তৃঙ্গণুকে উঠিবার নামে তাহার ধমনীর রক্ত আনন্দে লাফাইরা উঠে। আর আমাদের ভবিন্তং বংশীরেরা!—বেচারীদের পৃথিবী তো শুরু ভারতবর্ষ ও ইংলগু লইমা!—তাই সে বড় জাের বিলাত ঘুরিরা আসিরা একটা মােটা মাহিনার চাকরীর জন্ত লালান্বিত! এ শুরু অদৃষ্টের পরিহাস নর; এর জন্ত দান্বী প্রধানতঃ আমরাই। আমরাই না আমাদের বালক-বালিকাদিগের নিকট পৃথিবীটাকে এত ছােট করিয়া রাথিরাছি। এখন সে ভূলের সংশোধনের সমন্ব আসিরাছে। উপযুক্ত পুত্তক আমরা আমাদের গান্বের রক্ত জল করিয়া প্রস্তুত্ত করিয়া লিলাম—এখন বাংলার অভিভাবক ও শিক্ষক-দিগের কর্ত্তরা তাঁহারা সম্পন্ন করুন—বালক-বালিকাদিগের হাতে বইগুলি পৌছাইবার ভার তাঁহারা লউন।

শুধু বালক-বালিকাদিণের হাতে পৌছাইয়া দিয়াই যেন তাঁহারা নিশ্চিন্ত না হন। বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট আমাদের সাহ্মনর নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের গৃহকালীদের হাতেও এক সেট করিল। "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে" তুলিয়া দেন। জাতীর সমীর্ণতা দ্ব করাই আসো দরকার। বাঁহারা জননা, তাঁহাদের সমীর্ণতা বদি দ্ব না হর, তবে সম্ভানের সমীর্ণতা কি প্রকারের দূর হইবে ?

ইতিহাদ নাম শুনিরাই ঘাবড়াইবেন না। এ শুধু নীরদ তারিথ-সর্বস্থ ইতিহাদ নয়। বাচা কিছু বলা হইয়াছে—এত সুন্দর স্থানর চিত্র সম্বলিত করিরা উপস্থিত করা হইরাছে যে অনেক সমর উপন্থাদের অপেক্ষাও বইগুলি চিত্রাকর্ষক মনে হইবে। আর তাহা ছাড়া, নানা দেশের কত বিচিত্র কাহিনী—একদেরে উপন্থাদের চেরে তাহা পড়িতে আগ্রহ আরও বেশী হওরারই কথা। বাহারা আমাদের 'চিত্রে ও গল্পে' সিরিজের বিজ্ঞান, দেশ-বিদেশ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পড়িগছেন, তাঁহারাই জানেন, অত্যন্ত জটিল বিষয়গুলিকেও নানাদিক দিয়া চিত্রাকর্ষক করিতে আমাদের যত্ন ও চেষ্টা কত সাফল্য লাভ করিরাছে। 'পৃথিবীর ইতিহাসেও' সে চেষ্টার ক্রটী হয় নাই; কারণ এ-কথাটা আমাদের ভাল করিরাই জানা আছে যে, যাহাদের জন্ম এই বইগুলি লেখা, এগুলি পড়িতে তাহাদের আগ্রহ হওরাটাই সব চেয়ে আগে দরকার।

এই ভাবে অসংখ্য ছবি ও গল্পের মধ্য দিরা পৃথিবীর ইতিহাসটা বাংলাভাষায় প্রকাশিত করিবার আমাদের আরও উদ্দেশ্য আছে। প্রধানত: এই একমাত্র উপারে বাংলার বালিকা-মহলে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যং জননীদিগের নিকট এই অভ্যাবশুক পুত্তকের সাদর অভ্যর্থনা মেলা সম্ভব। বাংলাভাষায় রচিত না হইলে ভাহা সম্ভব হইত না,—আর এত বেশী চিত্তাকর্থক (interesting) ভাবে লেখা না হইলেও, তাহা হইত না।
বালকদিগের সম্বন্ধেও একথা বিশেষ ভাবে খাটে,—ইংরাজীতে
লেখা ৩৫ খণ্ড বই হস্ হস্ করিরা পড়িয়া ফেলিবার মত বরস যখন
তাহার হয়, তখন সে সংসারে প্রবেশ করিবার উভোগ করে, কিছ
ছবি ও গল্লভরা interesting বাংলা ৩৫ খানা বই সে অতি অল্ল
বয়সেই পড়িয়া ফেলিতে পারে—তাহাতে কাহারও সাহায়েয়
সরকার নাই। অভিভাবকেরা মনে রাখিবেন যে, যে বয়সে
বালক-বালিকারা লুকাইয়া লুকাইয়া রাশি রাশি বাংলা নাটকনভেলের প্রাদ্ধ করিতে থাকে, সেই বয়সে যদি তাহারা হাতের
কাছে এক সেট করিয়া "পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্লে" পায়,
—তবে তাহা পড়িয়া উঠিতে তথু যে তাহাদের বেশী সময় লাগিবে
না, তাহা নহে—তাহাদের শিকা ও চরিত্রের ধার। ভিল্ল পথে
গিয়া তাহাদিগকে ন্তন স্থাবন সন্ধাবিত করিবে। হাতের
কাছে এই চিত্তাকর্ষক ইতিহাসের গল্প পাইলে অনেকেই আর বাজে
উপন্তাস সংগ্রহ করিবার কই স্থাকার করিবে না।

বাংলার সহনর শিক্ষক-সম্প্রনারের নিকট আমার একটা নিবেদন আছে—তাঁহারা যেন ছাত্রছাত্রাদের মনে এই বইগুলি পড়িবার একটা ভার আকাজ্রহা জনাইরা দেন। মনে রাখিবেন, এ দেশের কাজ। আমরা জানি, এই ৩৫ খণ্ড বই ক্লাসে text করিরা পড়ান অসম্ভব। ভাহার দরকারও নাই। ভুধু ইহার মধ্য হইতে বাছিয়া, ভিন-চারিখানি বই text হিসাবে পড়াইলেই যথেষ্ট। বাকিগুলি বাহাতে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ীতে পড়িরা লয়, ভাহার জন্ম ভাহাদিগকে উৎসাহিত করা দরকার। আবশুক হইলে, প্রতি ক্ল-লাইরেরীতে করেক দেট করিরা পুস্কক

শানাইটা, বৰি ছাত্ৰছাত্ৰীদিগকে দেইখান হইতে পড়িবার ব্যৱস্থা করাইটা দেন, ডবে অভি সহজেই ইহার বহুল প্রচার হওৱা সম্ভব।

পরিশেষে বক্তবা এই যে, এই বিরাট কার্য্যের জন্ম আমাদিগের অনেক আর্থিক কভি হওরা সম্ভব মনে করিরা আমাদের ভভাহধ্যায়ী অনেক বন্ধু আমাদিগকে ইংা হইতে নিবৃত্ত করিতে চেন্তা করিরাছিলেন। কিন্তু দেশের কাজ ভাবিনা—আর্থিক কভি বীকারে প্রস্তুত হইরাই আমরা এই কার্য্যে নামিয়াছিলাম। নামিয়া অবধি অনেকের আন্তরিক সহাহুত্তি আমরা পাইয়াছি। বাংলার বহু প্রতিভাশালী লেখক এবং চিত্রকর এই ব্রভ উদ্ধাপনে আমাদিগকে সাহায্য করিরাছেন। তাঁহাদিগের নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাবা আমাদের নাই। আশা আছে, তাঁহারা যে ভাবে এই মহং কার্য্যে আমাদিগের প্রতি সহাহুত্তি বর্ষণ করিতেছেন, জনসাধারণের নিকট হইতেও ধদি আমরা সেই সহাহুত্তি পাই তবে হয়ত শেষ পর্যান্ত আমাদিগের আর্থিক ক্ষতি নাও হইতে পারে।

আর কি বলিব ? যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থগুলি রচিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সফল হউক, বালক, যুবক, প্রোচ, বৃদ্ধ সকলেই এই পুস্তক পাঠে নৃতন আলোকের সদ্ধান পাক—ইহাই প্রার্থনা করি। ইতি—

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র

मळ्यापक--

"পৃথিবীর ইতিহাস চিত্রে ও গল্পে"

## ভূমিকা

এই পুস্তকে যে সকল গল্প লিখিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই বেদ অবলম্বন করিয়া, এ কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই সমস্ত গরের উপকরণ সংগ্রহ করিতে লেখককে বিলক্ষণ শ্রম স্বীকার করিতে হইবাছে। ধরুন, যেমন বেদের কোন স্থক্তে লিখিত আছে—বুত্রকে ইন্দ্র জলের উপর শরান অবস্থার বধ করেন, কোনও স্তক্তে পাওয়া গেল—পৌর্ণমাসী রাত্রে বুত্র প্রাণত্যাগ করে, কোন স্থক্তে আবার লিখিত হুইরাছে—বুত্রই ইন্দ্রের রাজ্য প্রথম আক্রমণ করেন, কোন এক স্থলে দেখা গেল—ইন্দ্রের বেশ বড় বড় দাড়ী ছিল, এই ভাবে ষে স্কল উপাদান সমন্ত বেদময় ছড়াইয়াছিল, তাহাই একত্র করিয়া ধারাবাহিক ভাবে শ্রেণীবিভাগ পূর্বক এক একটা আন্ত গল্প দাঁড় করান হইয়াছে। এইটুকুই এই পুস্তকের মৌলিকত। সমস্ত গন্নগুলি সম্বন্ধেই এই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে, কেবল চাবন ও স্ক্রার গল্পটি বেদ হইতে আভাদ লইয়া পুরাণাবলম্বনে পুষ্ট করা হইয়াছে। অন্ত কোন গল্প সম্বন্ধ এই স্বাধীনতা লই নাই। বেন—হিন্দু সমাজের প্রধান ভিত্তি। এই অনড়, প্রস্তর-কঠিন লৌহ-দৃঢ় ভিত্তি এখনও চিরন্তন শক্তিতে আমাদের সমাজকে ধারণ করিয়া আছে। এই বেদের শাথা-উপশাথায় জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি

শীর্থ শীর্থ অনুষ্ঠিত হইরা কালে তাহারা বিশাল মহীক্ষরে
শীর্থিত হইরাছে। স্বতরাং হিন্দুকাতির প্রতিভার এই আদি উৎস্
সকলেরই লক্ষা করা উচিত। শিক্ষকাণ যদি এই পুত্তক অবলয়ন
করিরা ছেলেদের নিকট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের জাতীর
ইতিহাসের ক্রমবিকাশের প্রতি ইক্ষিত করেন, তবে তাহাদের নিকট
নানা ঐতিহাসিক জটিল সমস্তার সহজ সমাধান হইবে।

বেদের নানা ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমি এই পুস্তকে সংক্ষেপে বলিরা গিরাছি। আশা করি, আমার নবীন পাঠকদের সঙ্গে প্রবীণের দল তাহা কতক পরিমাণে উপভোগ করিবেন, যেহেতু আমি পুস্তকথানি লিথিতে যাইরা বিশেষ শ্রম স্বীকার করিরাছি। আমাদের জাতীর ধর্ম ও সমাজের এই আদিগঙ্গা—এই হরিরারের নিকট সকলকেই সম্বমের সহিত উপস্থিত হইতে হয়, বেদের হটকারী সমালোচককে হিন্দুজাতি কথনই ক্ষমা করেন নাই, এমন কি বেদনিশা করিরাছিলেন বলিয়া বৃদ্ধদেবকেও হিন্দুকবির টিট্কারী সহিতে হইয়াছিল। আমি সশ্রম্ভ হইয়া বইখানি লিথিয়াছি, আশা করি, আমার পাঠকগণ সশ্রদ্ধ হইয়া বইখানি লিথিয়াছি, আশা করি, আমার পাঠকগণ সশ্রদ্ধ হইয়া বেদের আলোচনা করিবেন, এই নগণ্য লেথকের অক্ষমতার অপরাধে—বিষরের গুরুত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। তিমিন্ধিলের তার, ক্ষ্মে টুনটুনি পাধীও সমৃত্রের জল-কণা প্রিয়া বেড়ায়—সমৃত্রের বিশালম্ব ক্ষমের ক্ষমের বিড়ায়ত হয় না।

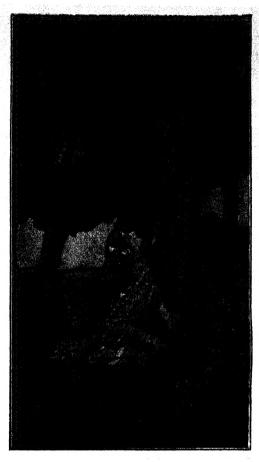

স্থকতা চাবনের পাদ্বের নীচে পড়িয়া বলিল—ক্ষমা করুন, ঋষি,
আমি আপনাকে কন্ত দিয়া স্থী হইতে চাহি না। আমি আজ
হইতে আপনার সেবা করিবার দাবী চাহিতেছি। আজ হইতে •
স্থকতা আপনার ধর্মপত্নী।

# বৈদিক ভারত

--·ci\*:0°--

### বেদের শিক্ষা

এখন হইতে চার পাঁচ হাজার বংসর প্রের—সেই সময়ে এমন এক যুগ ছিল,—তোমাদের আমি সেই মুগের কথা গল্প করিয়া শুনাইব।

তোমরা হরত শুনিরাছ, আর্যাক্সতি একটা মন্ত বড় জাতি। গীসদেশের লোক, রোমক, ইংরেজ, ইরাণী, এবং আরও করেকটি জাতি প্রকাণ্ড আর্থ্য-সমাজের পরিবারভূক্ত ছিল। তাহারা প্রথম কোথায় বাস করিত, সে সম্বন্ধে

নানা ম্নির নানা মত।

তবে তোমরা অবশ্রই জিজ্ঞানা করিতে পার, তারা বে এক জাতির অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ কি ?

প্রথম প্রমাণ ভাষা। একশত বংসরের কিছু পূর্বের এমন একটা

সময় ছিল যে ইংরাজ, গ্রীক, ইরাণী প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে একটা রক্তের সম্পর্ক আছে, তাহা কেহ বিশ্বাস করিতেন না। গ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করিতেন, যে ভাষায় প্রাচীন বাইবেল লেখা হইষাছে, দেই ভাষাই থাটি ঈশ্বরের ভাষা এবং পৃথিবীর অপরাপক্ত সমস্ত ভাষা দেই ভাষা হইতে আসিয়াছে। আদত বাইবেলী হিক্র ভাষা হইতে সমস্ত ভাষাকে টানিয়া বুনিয়া বাহির করিবার জন্ম পাল্রী মহাশয়রা বিস্তর চেষ্টা করেন। এই ধর, যদি কেহ প্রমাণ করিতে চান যে গঙ্গা নদীটা দক্ষিণ দিকের বিদ্ধা পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সে চেষ্টা যেমন রুখা হয়, পাল্রীদের সেই হিক্র হইতে পৃথিবীর সমস্ত ভাষার উদ্ভব প্রমাণ করিবার চেষ্টাও তেননই বিফল হইল।

কিন্তু সত্য যথন দেখা দেয়, তথন মিথা। আপনিই পলাইয়া যায়, সূর্য্যোদয়ে আঁধার থাকিবে কিরপে? যথন সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা স্থক হইল, তথন পণ্ডিতেরা দেখিলেন, এই সংস্কৃতের সঙ্গে গ্রীক, রোমান, ইংরাজী, ইরাণী প্রভৃতি কতকগুলি ভাষার আশ্চর্য্য একটা মিল আছে। আমরা সচরাচর যে সকল কথা বলিরা থাকি, তাহা ঐ সকল ভাষার সহিত প্রায় একরূপ প্রতীয়মান হইবে। কোনও ভাষার পিতর, কোন ভাষার পিটার, আবার কোন ভাষার 'প' অক্ষরটা 'ফ' এ পরিণভ হইয়া শক্টি হইয়ছে 'ফাদার'। এই ভাবে মাতর, ল্রাতর, ত্রহিতর প্রভৃতি শব্দ সেই সমস্ত ভাষার প্রায় একরূপ। এই ভাবে একটি

ত্বইটি নয়, শত শত শব্দ আবিষ্কৃত হইল, স্কৃতরাং এ সহদ্ধে আর সন্দেহ রহিল না, যে কতকগুলি জাতি আগে এক ভাষাতেই কথা কহিত—তাহারা এক পরিবারের অন্তর্গত ছিল। স্কৃতরাং সেই সকল জাতির জ্ঞাতিত প্রমাণিত হইরা গেল। তাঁহাদের সাধারণ নাম হইল 'আঘ্য'।

এই আর্থ্যপণ এক সমরে এক ভাষার কথা কহিতেন। সেই ভাষা ঠিক কি ছিল তাহা বলা যায় না—তবে ঝথেদের বে ভাষা তাহাই সেই ভাষার সকলের অপেক্ষা পুরাতন মৃঠি।

আর্ঘ্য পরিবার শুধু এক ভাষার কথা কহিতেন না, তাহাদের দেবদেবীর নামও এক ছিল। ফুতরাং একই মন্দিরের জন্ম তাঁহারা এক সময় নৈবেন্থ সাজাইতেন। হিন্দু-আর্ঘ্যগণের প্রাচীন আকাশ-দেব "হ্যু", গ্রীকদিগের "জিয়াস" ও রোমকদিগের "হ্যু-পিতর" বা "জুপিটর", জার্মানদিগের "জিও" একই দেবতা। হিন্দু-আর্ঘ্যগণের "বরুণ" ও গ্রীকদিগের "ইম্বর্গস" এক। এইরূপ বহু দেবতার নামের ঐক্যু আর্য্যগণের ভিন্ন ভিন্ন শাখা খুঁজিলে পাওয়া মাইবে।

কোন্ যুগে যে আর্যাগণের বৃহৎ পরিবার নানা শাখার বিভক্ত হইরা পরস্পর হইতে দ্রে ঘাইরা পড়ে তাহা বলা শক্ত। কিন্ত ইহাদের আচার, ব্যবহার, পূজা ও দামাজিক ব্যবস্থাগুলি প্রাচীন পুরুকাদি হইতে আলোচনা করিলে অনেক আশ্রুষ্ঠ্য রক্ষ মিল ধরিতে পারা যাইবে।

আর্ব্য-হিন্দুগণের সর্বাপেকা নিকটতম জ্ঞাতি ইরাণীরা; তাঁহাদের প্রাচীন শান্তের নাম 'জন্দ অবস্থা'—এই "অবস্থা" ও ক্ষর্থেদের ভাষা প্রায় একরকমের, এবং এই তুরেরই উপাশ্র দেবতাদের নামও এক রকমের। আর্থ্য-হিন্দুর বরুণ, জেন্দ-অবস্থায় বরণ; অবস্থায়ও "বায়" দেবতার নাম পাওরা যায়। আর্থ্য-হিন্দুর "মিত্র" জেন্দ-অবস্থায় "মিত্র"। তোমরা এ সকল তথ্য পরে আলোচনা করিলে, ইরাণীরা যে আর্থ্য-হিন্দুর কত নিকট জ্ঞাতি তাহা বেশ ব্রিতেপারিবে।

কিন্তু জ্ঞাতিদের সঙ্গে আবার বেমন শক্রতা হর, এমন আর
কাহারও সঙ্গে হর না। ইরাণীদের সঙ্গেও আর্থ্য-হিন্দুদের তেমনই

একটা বিষম ঝগড়া ইাধিরা হই দল একেবারে:
পৃথক্ হইয়া গিয়াছিল। এ ঝগড়াটা কুরুপাগুবের:
য়্বন্ধের অপেক্ষা হরত কম হর নাই। কি লইয়া এই কলহের:
উংপত্তি হইয়াছিল তাহা কলা শক্তা, কিন্তু এটা ঠিক মনে হয়,
আর্থ্যগণ "ইন্দ্রকে" সর্ব্ধ-শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন,
ইরাণীরা তাহাতে কিছুতেই সম্মত হন নাই। এই ইক্র ছিলেন
আর্থাগণের নৃত্তন দেকতা। আর্থ্যজাতির স্বতান্ত সকল শাখারই
আ্পরাণার দেকতার নাম পাওকা যায়, কিন্তু ইক্রেকে কিন্তের ক্রিয়া

পাওরা বার ওধু কেলে। আমার মনে হর, এই ইজকে লইরা বক্ত গোল বাধিবাছিল।

ইন্দ্র বৃত্তাম্বরকে হত্যা করেন, এই হিসাবে তাঁহার এক নাম বৃত্তম। কিন্তু এই বৃত্তবধ ইন্দ্রের উপর শেবে ম্মারোপ করা হইন্নান্ত। কেন্দাবহার "বৃত্তম"কে পূজা করিবার বিধি ম্মান্তে। এ পৃত্তকে "বৃত্তম" শব্দ "বৃধ্যুম" রূপ ধারণ করিয়াছে, প্রভেদ এইমাত্র। কিন্তু জেন্দাবহার ইন্দ্রকে চোর, দক্ষা নামে নিন্দা করা হইনাছে।

ইহার হারা হয়ত এই বুঝা যান্ন যে যথন ইরাণীরা ও পার্যা-হিন্দুরা একত্র ছিলেন, তথন উভানে মিলিয়া বুত্রবধকারী দেবতাকে উপাদনা করিতেন। কিন্তু যথন আর্থা-হিন্দুরা ইন্দ্রকেই বুত্রবধকারী বলিয়া শ্বীকার করিলেন, তথন ইরাণীরা চটিয়া পিয়া ভিন্ন হইয়া গোলেন।

হিন্-আর্থাগণ দেবতাদিগের পূজা করিতেন ও ইরাণীরা অক্সরের উপাদক ছিলেন। কিন্তু 'স্বর' আর 'অস্পরে' এখন মানের যে তফাৎ একসমরে তাহা ছিল না। দেই বৃগে 'স্বর' এবং 'অস্বর' এই তৃই শক্ষই দেবতাদিগকে বৃক্ষাইত। ইরাণীদের দক্ষে হিন্দুরা পূথক হইরা যাওরার পরে "অস্বর" শক্তির অর্থ আমাদিগের নিকট হীন হইরা পড়িয়াছে। জেন্দাবস্থার "অস্বর" শক্ষ "আহর" রুপা ধারণ করিরাছে। জালুরের বিষয় এই

বে, পূর্ববন্ধের কোন কোন স্থানে এখনও "অহব" শকটি "আছর" রূপে চলিত কথার উচ্চারিত হইরা থাকে।

তোমরা বৃথিতে পারিলে, ৪।৫ হাজার বংসর পূর্বে আর্যাহিন্দুগণ অপরাপর শাখা হইতে ভিন্ন হইরা ইন্দ্রের উপাসনা
লইয়া মন্ত হইরা গিরাছিলেন। এদেশের আকাশের মত উজ্জ্বল
আকাশ কোথার, এদেশের মেঘের অজস্র জলের ধারার মত এমন
কৃষির সহার আশ্চর্যা জল-ধারা কোথার, এদেশে বংন বক্ত-নিনাদ
হয়, বিত্যাং মেঘ হইতে মেঘে চমকাইরা যায়,—অবিশ্রাম্ভ জল পড়িরা
ক্ষাকের ক্ষেতগুলি সোণার ক্ষালের সীলাভূমি করিয়া দেয়, তেমনটি
আর কোথার পাওয়া ঘাইবে! স্কুলাং ঋষিরা ইন্দ্রের যে সকল
তব রচনা করিলেন, ইন্দ্রকে যে রাজ্ব-বেশে আকাশে প্রত্যক্ষ
করিলেন—এমন বেশে তাঁহাকে কে আর কোথার দেখিবে? এমন
ভাষার কে আর তাঁহাকে পূজা করিতে পারিবে? এই ফলফুলসম্পন্ন ত্যালোক-ভূলোকের আলোক্টার উজ্জ্বল প্রসন্নতা আর কে
কবে দেখিরাছে? এই জন্ম বেদের ভাষায় এত কবিত্ব, এত সৌন্দর্যা,
এত উপমা।

কিন্তু এটা তোমরা মনে করিও না, বেদে বে সকল যুদ্ধাদির কথা
আহ্যে ও অনার্য্য 
আহে, তাহা শুধু আর্থ্য ও অনার্য্যের মধ্যে ।
এই বইখানি ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে
বুর্ন্ধিতে পারিবে, আর্থ্যদের মধ্যে এমন অনেক রাজা এদেশে ছিলেন,

খাঁহার। ইন্দ্রকে মানিতেন না, যাগ-যজ্ঞ করিতেন না, ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিতেন না। এইরপ দশ জন আর্থ্য-রাজা ইন্দ্রভক্ত স্থদাস রাজাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগকে পরাস্ত করেন। বেদের বহু স্থানে ইন্দ্রের সঙ্গে আর্থ্যরাজাদের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

আবার খাঁহারা অনাধ্য তাঁহাদের মধ্যেও কোন কোন লোককে ইন্দ্র থুব পুরস্কার দিয়া আপনার করিয়া লইয়াছিলেন।

স্থতরাং বেদের যুদ্ধ তুই দলের মধ্যে । বাঁহারা ইন্দ্রভক্ত, যজ্ঞকারী, ব্রাহ্মণ-পালক—একদিকে তাঁহারা, অপর দিকে—যাহারা ইন্দ্রকে মানিভ না, যজ্ঞের অনিষ্ট করিত ও ব্রাহ্মণদিগের বিদ্বেশী ছিল। ধর্ম-মত লইরাই ছিল যত যুদ্ধবিগ্রহ। স্থতরাং আর্য্য-অনার্য্যের জাতিভেদটা বেদে খুব গুঞ্জতর বিষয় বলিয়া মনে হয় না।

ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে কোন কোন জারগায় আশ্চর্যারূপ মিলন ঘটিয়াছিল এবং এই জন্মই বোধ হর আর্থারক্তের সঙ্গে অনার্যা-রক্ত বেশ ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিরাছিল।

যাহারা ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ছিল, তাহাদের মধ্যে পণিরা ছিল খুব নিরীহ, ইহারা বড় যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করিত না, নি:শব্দে ধন-সঞ্চর করিত, মাংস বেনী থাইত না, গোজাতির সেবা করিত, কারণ উক্ত পশুরা তাহাদিগকে ঘি, মাথন, ছানা থাওয়াইয়া বেশ হুই-পুষ্ট ভাবে বাঁচাইয়া রাখিত। নিরুম্ভর ইহাদের গাভী হরণ ছিল ইন্দ্রের একটা প্রধান কার্য। ইহারা আক্ষাদিগকে দান করিত না বলিয়া ক্ষমিদের ছিল ইহাদের উপর ভাতকোধ।

এখন দেখা যাইতেছে, তথনকার দিনের আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের

মধ্যে যাগ-যজের বিরোধী, প্রান্ত্রণের প্রতি

কৈন-ধর্ম্ম ও

ভিজিহীন একটা মন্ত বড় দল ছিল। এই

সমরের অনেক পরে বৌদ্ধর্মম ও জৈনধর্ম এই

বহু সংখ্যক নিশুক্ক জনসাধারণের প্রাণের কথাগুলি বলিয়াছিল। তাই
পার্থনাথ ও বৃদ্ধনের যথন যজ্জ-রহিত, প্রান্ধণ-বিরোধী, হিংসাহীন
ধর্ম প্রচার করিরাছিলেন, তথন সমস্ত ভারতময় এরূপ আশ্চর্য্য
রকমের সাড়া পাইয়াছিলেন। ব্রান্ধণেরা যাহাদিগকে অবজ্ঞা
করিরাছিলেন, সেই অবজ্ঞাত জনসাধারণের মর্ম্মের কথা বলিয়াছিলেন
বলিয়া জৈন তীর্ধক্ষর ও বৌক্ষভিক্ষ্ দেবতার আসন পাইয়াছিলেন। এই
ফুই ধর্মের মধ্যেই পণিরা অর্থাৎ বিশিক্ত জাতি খুব সম্মানের জার্মাণ
দথল করিয়া লইয়াছিল। এথনকার দিনে বৈক্ষব-ধর্ম যথন গোঁড়া
হিন্দ্-সমাজের জাতিভেদের বিক্ষে নিশান তুলিয়া সমাজ-সংক্ষার
করিতে দাঁড়াইল, তথন সেই বণিকের দলই আবার ঝাঁকে ঝাঁকে
আসিয়া বৈক্ষবদের দলে যোগ দিতে লাগিল। ইন্দ্রের উপাসক ব্রান্ধণ্যণ
বেদে যে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ভিত্তি এত দৃদ্ধ
যে যুগে যুগে জনসাধারণ চেটা করিয়াও তাহা নড়াইতে
পারিতেছে না!

তোমরা এই বইখানি যদি আগা-গোড়া পড় ত ব্রিতে পারিবে,
চরম শিক্ষা

হিন্দু-সমাজ এখন বাহা কিছু লইরা পাড়াইরা
আছে, তাহার সকলের মূলেই বেদ। এই বেদ
হাতে করিয়াই হিন্দু-আর্য্যগণ এককালে পরম ঐক্য বোধ করিয়াছিলেন।
তাহারা এই ঐক্যবলে এক মহাজাতির ও বড় রকমের সভ্যতার স্থাই
করিতে পারিয়াছিলেন। ঋরেদের সকলের শেষ মন্ত্রটি তোমরা মনে
রাখিবে। উহাই বেদের সার শিক্ষা—

"তোমাদের অভিলাষ এক হউক, অস্তঃকরণ এক হউক, ভোমাদের মন এক হউক, ভোমরা যেন সর্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।"

আমরা এখন পাঁচজন একত্রে বদিলে আমাদের ভিন্ন মতের চোটে সভাসমিতি ভাঙ্গিরা যার, তাই না আমরা এত হীন! এস আমরা আবার একমত হই!

#### रेखित कथा

ইন্দ্র বৃত্রকে মারিয়া ফেলেন, এই কথাটা বেদে পুন: পুন: দেখা যায়। এ সম্বন্ধে যে সকল গল্প আছে, তাহা তোমাদিগকে বলি।

ছটা নামে এক ঋষি ছিলেন, ইহার সঙ্গে ইন্দ্রের এক সমরে থ্ব ভাব ছিল। ছটা ঋষি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী হত্তের জন্ম ছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে খ্ব ভাল ভাল সোনা ও

লোহের বন্ধ বানাইরা দিয়াছিলেন, সেইগুলি গারে পরিয়া ইন্দ্র দহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ঘাইতেন। ইন্দ্র যুদ্ধকালে যে বক্স ব্যবহার করিতেন, ভাহার কোনটির ছিল চার ধার, কোনটির একশ ধার, এবং কোনটির হাজার ধার। এইগুলি যাহার প্রতি ছুড়িরা মারিতেন, ভাহার আর প্রাণ-রক্ষা হইত না। নিপুণ কারিকর স্থাই এই সমন্ত বক্স তৈরী করিয়া ইন্দ্রকে উপহার দিতেন।

কিন্তু এই ভাব বেশী দিন রহিল না। ইন্দ্র একবার রাগিয়া ছটা স্থবির পুত্র বিশ্বরূপকেঁ মারিয়া কেলেন। ছটা তাহাও সহ্ করিয়া রহিলেন, কিন্তু ঋষি তারপর যে একটা যজ্ঞ করিলেন, তাহাতে ইন্দ্রকে স্থার নিমন্ত্রণ করিলেন না। ইন্দ্র যজ্ঞের লোভী ছিলেন। তিনি নুকাইয়া ছটার যজ্ঞে বেশ আকঠ সোমরস পান করিয়া আসিলেন। ঘটা ইহা জানিতে পারিরা রাগ সামলাইতে পারিলেন না। তিনি ইক্রকে বধ করিবার জন্ম একটা মহাযজের আরোজন করিলেন। যজের শেষ আহতি দেওয়ার সময় ঋষি প্রার্থনা করিলেন,—"আমার বেন একটি 'ইক্র-ঘাতক' পুত্র হয়"। কিন্তু ছঠা ছিলেন কারিকর লোক, তাঁর উচ্চারণ তত শুদ্ধ ছিল না। ফলে তিনি যে ভাবে এই প্রার্থনাটি উচ্চারণ করিলেন তাহাতে "যে ইক্রকে হত্যা করিবে," তাহা না বুঝাইয়া "ইক্র ষাহাকে হত্যা করিবে," ইহাই বুঝাইল। স্থতরাং ফল উন্টা হইল, বুত্রই ইক্রের হাতে মারা পড়িলেন।

কিন্তু ঋষির যজ্ঞ—তা কি একবারে বিফল হইতে পারে ! রুত্রের পরাক্রম এত বেশী হইল যে ইন্দ্রের ইন্দ্রজ ব্যুত্রের শক্তি যায়—দেবগণের মধ্যে এক সমরে এই আশকা হইরাছিল।

বৃত্তের দৈন্য এত বেশী ছিল যে পৃথিবীটা দেই দৈন্যগণ ছাইয়ঃ
ফেলিরাছিল। তাহারা ইন্দ্রের রাজ্যের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকটা
একেবারে দখল করিয়া বিদিয়াছিল। বৃত্তের রণতরীর সংখ্যাও কম
ছিল না, তাহারা দির্কু-নদীর সাতটা শাখা জুড়িয়া বিদয়াছিল। ইন্দ্রের
অধীন লোকদের সমস্ত জল-পথ তাহারা বন্ধ কৃরিয়া ফেলিয়াছিল।
স্বতরাং দেবগণের অত্যন্ত জল-কট ইইয়াছিল।

বৃত্রই এই যুদ্ধে আক্রমণকারী, সে ইন্দ্রকে সন্মুখ-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রের রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল।





### ক্রেমির

#### ~0000000~~

ক্মেনিয়া—দেশের অধিবাসীরা ক্মেনিয়ান সাধারণ নামে পরিচিত। প্রক্রুত পক্ষে কিন্তু ইহারা লাটনজাতির অন্তঃভুক্ত-এবং ফরাসী, ইটালিয়ান এবং ষ্পেনিস্দের জ্ঞাতি। রুমেনিয়ান্রা বর্ত্তমান রুমেনিয়া প্রদেশ, ট্রানসিলভানিয়া, বাকোডিনা এবং বানাট একয়ট দেশ অট্টিয়া হাঙ্গারির অন্তঃভূ ক্তি আর বেসারবিয়া নামক প্রদেশটি রাশিয়া সামাজ্যের অন্তঃর্গত। প্রাচীনকালে এ দেশ সমষ্টির নাম ছিল ডেশিয়া। সে সময়ে রণপ্রিয় একজাতি এদেশের অধিবাসী ছিলেন, তাহারা ডেশিয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। বোধ হয় এজাতি থে সিয়ান্ জাতি হইতে সমৃদ্ধুত হইয়াছিল। খৃষ্ট্ৰিয় প্ৰথম শতাব্দীতে গ্রাই ডেশিয়ান্রা টিশ জা, মিফার এবং ডেমুয়েব নদীবৈষ্টিত দেশ গুলিতে প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে।রোলানদের সহিত ইহাদের বছবার সংঘর্ষ ঘটিয়াছে ৷ সম্রাট্ টাজ্ঞানের নাম রুমানিয়ান

ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ট্বাজান্ সে
কালের রুমানিয়ার রাজা দেশিবানাশ্কে পরাজিত
করিয়া রোম সাফ্রাজ্যের অস্তঃভুক্ত করিয়াছিলেন। দেশি
বানাশ্—রোমকদের নাম শুনিয়াই যে পরাজয় মানা,
ভাহা মানেন নাই, তিনি তুইবার দেশ রক্ষার জন্ম রোম
সম্রাট্ ট্রাজানের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাজয়
মানিয়াছিলেন। ডেশিয়ালদের পরাজয়ের গৌরব চিরস্থায়ী
করিবার জন্য ট্রাজান্—রোমে যে স্মৃতি-স্তম্ভ স্থাপন
করিয়াছিলেন আজও তাহা রোমে বিদ্যমান আছে, তাহার
গায়ে রোমক ও ডেশিয়ানদের যুদ্ধচিত্র অক্কিত রহিয়াছে।

ট্রাজান—ডেশিয়াকে রোমের অন্তঃর্গত করিয়া লইয়াছিলেন এবং রোমক সভ্যতা ও বিধি ব্যবস্থা প্রচলন
করিয়াছিলেন। যুদ্ধে ডেশিয়ানদের বহু লোক ক্ষয়
হইয়াছিল—দেশ শাশান তুল্য হইয়াছিল, স্ফ্রাট, ট্রাজান
সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য রোম সাফ্রাজ্যের অন্তঃর্গত
নানা দেশ হইতে ওপনিবেশিকগণকে আনিয়া, তাহাদিগকে
যায়গা জমি দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই নবাগত
উপনিবেশিকগণ এ দেশে বাড়ীঘর তৈয়ারী করিয়া বাস
করিবার সঙ্গে সঙ্গে ডেশিয়ানদের মধ্যে যাহারা যুদ্ধের
পর ও বাঁচিয়াছিলেন তাহাদের পুক্ত ক্রন্যাগণের সহিত

বিবাহ বন্ধনে বন্ধ হইতে লাগিলেন, এরপে বিবাহের ফলে

ত্রুপনিবেশিক রোমক ও ডেশিয়ানদের মিশ্রণে রুমেনিয়ান্ জাতির উদ্ভব হইল। ওপনিবেশিগণের আগমনের
সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্লদিনের মধ্যেই দেশটি লোকজন পরি
পূর্ণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল,
তথন উহার নাম হইল "ডেপিয়াফেলিক্স" বা বিধাতার
আশীর্বাদী দেশ। কিন্তু এদিকে ক্রমাগত নানা বর্ণের নানা
জাতির আকস্মিক আক্রমণের দরুণ রোম সম্রাটদের পক্ষে
এদেশটি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া রাখা ক্রমশঃ অসম্ভব
হইয়া পড়িয়াছিল।

তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে গথ্জাতি আসিয়া ডেশিয়া প্রদেশে উপনীত হইল। তথন ঔরিলিয়েনাস্ ছিলেন রোম সম্রাট্, তিনি ডেশিয়া রক্ষার জন্ম কোনরূপ চেন্টা করিলেন না, এবং রোমক কর্মচারী ও সৈন্মদিগকে দেশে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন সঙ্গে সঙ্গে একদল ঔপনিবেশিকও ডেশিয়া পরিত্যাগ করিয়া আসিল, তবে অধিকাংশ উপনিবেশিকেরাই ডেশিয়াতে রহিয়া গোলেন। গথ্জাতি চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্যান্ত ডেশিয়া অধিকার • করিয়াছিলেন। তার পর যেমন সমুদ্রের বুকে ডেউয়ের পর ডেউ আসে তেমনি একে একে

ছন, জিগিদাই, আরব, সুবাবস, বুলগেরিয়ানস, হাঙ্গারিয়ানস, পেট কেনেপস্ও কুমানিয়ান্, তাতার প্রভৃতি জাতিরা এই দেশের বুকের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়াছেন, কেহ কেহ দীর্ঘকাল বাসও করিয়াছেন।

সেই দূর অতীতের হাজার বংসর পর্যান্ত এ সকল
অসভ্য ও বর্বর জাতির অধীনে ডেশিয়ার অবস্থা কি
হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না, কারণ সে সময়ের
বেশ ধারাবাহিক ভাবে কোনও ইতিহাস নাই। আমরা
দশম ও একাদশ শতাবদী হইতে অনেকটা প্রকৃত ইতিহাস
পাই। সে সময়ে রুমানিয়ার নানা বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে
ছোট ছোট ডিউকডম্ বা জমিদারীর স্পৃষ্টি হইয়াছিল।
এইরূপ ছোট ছোট ডিউকডমগুলির কতক কতক হাঙ্গারিয়ানদের অধীনে গিয়াছিল। কারপেথিয়ান, পাহাড়ের
উত্তরাঞ্চলে স্থাপিত ডিউকডমগুলির হাঙ্গারিয়ান,রা জয়
করিয়া লইয়াছিলেন, আর দক্ষিণপ্রদেশের ডিউকডমগুলির
ও কোনকোনটি হাঙ্গারিয়ানদের প্রভুত্বটা কতক অংশে
মানিয়া লইত।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, এসব ডিউকডম্গুলি
—্যে সব রুমানিয়ার পশ্চিম দিকে কার্পাথিয়ান্
পাহাড় ও ডেমুয়েব নদীর মধ্যে অবস্থিত ছিল, সেগুলি

বাসারাস নামক কংশীয় ব্যক্তিরা একত্র করিয়া সমগ্র প্রদেশটির নাম দিয়াছিলেন—ওয়ালাচিয়া,

চতুদিশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের অবশিষ্ট ডিউক্ডম-গুলিও এরপ ভাবে সন্মিলিত হইয়াছিল। এখানকার একটা প্রদেশের নাম মোল্ডাভিয়া—বোগ্দান, মুশাতিন বংশীয় লোকেরা এই দেশটির এইরূপ নামাকরণ করিয়াছিলেন। এই ভাবে—ঐ চুইটী প্রদেশের সৃষ্টি হইল, এই ভাবে যে জাতীয় জীবন গঠিত হইল, সেই দেশ-প্রীতির পবিত্র বহ্নি আন্ধ পর্যান্তও সমান ভাবে জুলিতেছে. তাহা আর নির্বাপিত' হইবে না। তাহাদের বিধি ব্যবস্থা প্রণয়নের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সূত্রের বিধানটা স্থবিধা মত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রাজবংশীয়েরা কেহই বংশামুক্রমে রাজা হইতে পারেন না, দেশের সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও ধর্ম্মযাজকেরা কোন রাজার মৃত্যু হইলে—রাজবংশীয় কাহাকেও মনোনীত না করিলে — ভিনি রাজা হইতে পারেন না। এই বিধানের দরুণ উত্তরাধিকারের গোল্যোগে দেশে নানা সময় নানারূপ গোলযোগের উৎপত্তি হয় এবং ঐ স্বযোগে হাঙ্গারিয়ানস্, পোলস্ এবং তুরুক্ষেরা আসিয়া নানারূপ গোলযোগের সৃষ্টি<sup>®</sup>করে।

কুমানিয়ার—ওয়ালচিয়া প্রদেশের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন-মিক সিয়া-ইনি গ্রেট্ সংজ্ঞান্তঃভুক্ত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সে সময়ে তৃকীরা বলকান উপদ্বীপ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, মির্শিয়া—সার্বসদের সহিত তুর্কীর ভীষণ যুদ্ধ যখন কোসোভোর রণক্ষেত্রে চলিতেছিল, তখন সার্বদের সাহায্য করিবার জন্ম একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্থলতান বায়েজিদ্ মির্শিয়ার এই হট্কারিতার দরুণ তাহাকে শাস্তি দিবার জন্ম ডেমুয়েব নদী অতিক্রম করিয়া রুমানিয়ার ঐ অঞ্চলটি বিধবস্ত করিয়া ফেলিলেন। মির্শিয়া কোনরূপেই হাল ছাড়িবার লোক ছিলেন না, তিনি ডুকীর এই পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার জন্ম অগ্রসর হইলেন এবং ক্রাইয়োজ নামক স্থানে তুর্কীদিগকে পরাজিত করিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তুর্কীদের সহিত লড়াই চলিয়াছিল, পরিশেষে মির্শিয়া দেখিলেন যে রাজ্য মধ্যে শাস্তি সংস্থাপিত না হইলে দেশের কোনরূপ উন্নতি করা সম্ভবপর নহে। এইরূপ দশদিক বিবেচনা করিয়া মির্শিয়া স্থলতান মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিতে

স্থির হইল যে মির্শিয়া তুরক্ষের প্রাধান্য মানিয়া লইবেন বার্ষিক একটা কর দিতে হইবে, শাসন-সংরক্ষণ ব্যাপারে— কুমানিয়ানগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

এই ভাবে সন্ধি বন্ধনের পর রাজা আলেকজেগুার मि<u>र्धि</u> क्वीएन इन्हें इरेंट डेबार भारेलन वर्हे. কিন্ত তাঁহাকে পোলাণ্ডের অধীনতা মানিয়া লইতে হইল। এইভাবে কিছুকাল কাটিয়া গোল, পরে ষ্ট্রিফেন্ দিগ্রেট যথন কুমানিয়ার রাজা হইলেন, তথন কুমানিয়া একটা শক্তিশালী জাতীর পদবীতে উন্নীত হঠল। ষ্ট্রিফেন্ রাজা হইবার ঠিক্ চারি বৎসর পূর্বের তৃকীরা রোমকদিগকে পরাজিত করিয়া কনস্তান্তিনোপল অধিকার করিয়াছিলেন। ষ্রিফেন্ রাজা হইয়াই কেমন করিয়া তুকীদিগকে পরাজিত করিবেন, তাহাই হইল তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। বারদর্পে তৃকীদের অধিকৃত রুমানিয়ায় অপর একটা প্রদেশ ওয়ালাচিয়ায় উপস্থিত হইয়া প্লিফেন তুর্কীদিগকে সেখানৈ পরাজিত করিলেন। তুর্কীরা এই পরাজয়ে ক্রুদ্ধ হইয়া সোল্দাড়িয়া আক্রমণ করিতে আসিল, তাহাদের সৈন্য সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ, আর এদিকে প্রিফেনের মৈনা সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার এই পঞ্চাশ হাজার স্থাশিক্ষিত সৈন্যদিগকে তিনি এমন

কৌশলের সহিত পরিচালনা করিয়াছিলেন যে তুর্কীরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল, এ হইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কথা। ষ্ট্রিফেনের এই বিজয় গৌরবে ইউরোপীয় থ্রীষ্টান রাজ্য সমূহ তাঁহাকে শত শত বার ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। এইবার তিনি ভেনিসের অধিপতি, পার্শিয়ার শাহা প্রভৃতির সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন।

তুর্কীরা ভবিষ্যতে তেমন ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে না পারে, সেজস্থাই ষ্টিফেন্ এইরূপ সন্ধি করিয়াছিলেন। তুর্কীদের ষ্টিফেনের উপর একটা জাতক্রোধ হইয়াছিল, পরের বৎসর তাহারা তুইলক্ষ সৈন্য লইয়া আসিয়া সোফদাভিয়া আক্রমণ করিল। ষ্টিফেন্ পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু তুর্কীদের ও এতবেদী ক্ষতি হইয়াছিল যে তাহারা বাধ্য হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আবার সোফদাভিয়া তুর্কীদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল। একদিকের বিপদ কাটাইয়া উঠিলে কি হইবে ? আবার অস্থান্য শক্রের সহিতও তাহার এ সময়ে লড়িতে হইয়াছিল। ষ্টিফেন্ চারিদিকের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া শেষটায় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্বন্ধীন প্রতিবেশী হাজারি ও পেলাণ্ডের ব্যবহারে তিনি

বিশ্মিত হইয়াছিলেন, এই হুই দেশের অধিবাসীরা প্রতি
পদে পদে রুমানিয়ার স্বাধীনতা বিনাশ করিবার জন্ম
উদ্গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এজন্ম তিনি মৃত্যু সময়ে
তাঁহার পুত্র বোগ্দানকে বলিয়াছিলেন—"বাবা! তুমি
তুর্কীদের বিশ্বাস করিয়া তাহাদের সহিত সদ্ধি স্থাপন
করিও, কিন্তু—পোলাও ও হাঙ্গারিকে বিশ্বাস করিও না।"
বোগদান, পিতার উপদেশাসুফায়ী—১৫১৩ খৃঃ অঃ তুর্কীর
প্রাধান্ম স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সদ্ধি স্থাপন
করিয়াছিলেন। দেশের স্বাধীনতা, শাসন-সংস্কার এ সকল
বিষয়ে তুর্কী রাজ সরকার কোনওরপ হস্তক্ষেপ করিতেন
না, তাহারা বর্গকি নির্দ্ধিষ্ট করটা পাইয়াই সম্ভ্রম্ট
থাকিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৃকীর স্থলতান বলকান্ প্রদেশের স্থায় রুমানিয়ার উপর পূর্ণভাবে প্রভুত্ব করিবার অভিলামী হইলেন। এ সময়ে মাইকেল নামক একজন বীর পুরুষ ওয়ালাচিয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। রুমানিয়ার ইতিহাসে মাইকেল দি গ্রেট্ বা সাহসী মাইকেল নামে ইনি পরিচিত। মাইকেল মাত্র আটবংসর কাল • রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার স্কল্প কাল স্থায়ী রাজত্বেব মধ্যে তিনি যে সাহসিকতা ও তেজ- বিভা প্রদর্শন কারয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র ইউরোপীয় ইতিহাসেই তাঁহার নাম অক্ষয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে। রাজা হইয়াই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল, তুরক্ষের অধীনতার শিকলটা ছি'ড়য়া,ফেলিয়া দিতে হইবে। প্রথমেই বুলগেরিয়া আক্রমণ করিয়া সেখানকার একদল তৃকী সৈন্তকে পরাজিত করিলেন, এবং লুগুন করিতে ছাড়িলেন না। মাইকেলের এইরূপ বীরহ ও বিদ্রোহীভাব দেখিয়া তাহাকে দমন করিবার জন্য ওয়ালচিয়া আক্রমণ করিতে একলক্ষ তুরুস্ক সৈন্ত সচ্জ্রত ইইল প্রাচীন ও অভিজ্ঞ উজীর শিনান পাশা সেনাপতির পদে বরিত হইলেন; — ওয়ালচিয়াকে টানিয়া সাগরের বুকে ফেলিয়া দিবার জন্ম গ্রাল্লা আল্লাহোঁ রবে দিগ্ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তৃকী সৈন্ত ওয়ালাচিয়া অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর ইইল।

মাইকেল মাত্র যোল হাজার দৈন্য লইয়া কাখুগেরিনি নামক একটা স্থানে তাহাদের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই স্থানটি গিউরগিও এবং বৃথা-রেক্টের মধ্যস্থানে অবস্থিত। মাইকেল এই স্থানটি মনোনীত করিলেন এজন্য—যে চারিদিক বন্ধুর পর্ববত-জ্বেণী,—পর্ববতের মধ্যদিয়া অতি বড় সংকীর্ণ পথ, চারিদিকে জলাভূমি, এমন সংকীর্ণ পথ দিয়া অতবড় বিরাট



বীৰ মাইকেল।

বাহিনীর আগমন অসম্ভব। ১৫৯৫ খুঃ অঃ আগন্ট মাসের ১৩ই তারিও তুই পক্ষে যুদ্ধ হইল. যোলহাজার সৈন্যের ভীম আক্রমণের নিকট তুকীরা দাঁড়াইতে পারিল না, পরাজিত হইল, স্বয়ং সেনাপতি শিনান পাশা কোনরূপে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। মাইকেল এইরূপে তুকী সৈন্যদিগকে বিপন্ন করিয়া পর্ববত রন্ধুপ্রথ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নৃতন সৈন্যদলের প্রতীক্ষায় একটা নিরাপদ স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। শিনান্ বৃথারেষ্ট অধিকার করিয়া অক্টোবর মাস পর্যান্ত সেখানেই থাকিয়া গেলেন।

ওদিকে মাইকেল—নৃতন সৈন্য বল লইয়া শিনান পাশাকে ডেকুয়ের নদীর দিকে তাড়া করিয়া লইয়া গেলেন। গিউরগিউর নিকটবর্ত্তী ডেকুয়ের নদী পার হইবার সময় তুর্কীসৈন্য গণ বিশেষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫৯৯ খৃঃ অঃ শিগিশ্মাও বায়োরি—ইনি ট্রান্ সিলভানিয়ার রাজা ছিলেন,—তিনি তাঁহার ভ্রাতৃষ্পুক্ত এপ্র কেয়ারিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাইকেল ট্রান্ সিলভানিয়া জয় করিবার এই স্থযোগটুকু পাইয়া আর তাহা উপেক্ষা করিবার এই স্থযোগটুকু পাইয়া আর তাহা উপেক্ষা করিবার

ট্রান্সিল-ভানিয়া অধিকার করিয়া বসিলেন।
মাইকেল এইবার বীরদর্পে দেশে ফিরিলেন, দেশবাসী
তাঁহাদের বিজয়ী বীরকে সমাদরে অভিনন্দিত করিয়া
লইল, পোলরা পলাইবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।
এইরূপ বীরত্বের দ্বারা মাইকেল ওয়ালচিয়া, ট্রান্সিলভানিয়া এবং মোল্দাভিয়া এই তিনটি বিভিন্ন প্রদেশ
একত্রিত করিয়া একটা রাজ্য গঠন করিলেন। এইভাবে
তিনটি মিলিত রাজ্য এক রাজার শাসনাধীনে আসিল।
এ মিলন অতি অল্পকাল স্থায়া হইয়াছিল। ট্রান্সিলভানিয়ার হাঙ্গারিয়ান্ অধিবাসীরা বিদ্রোহ করিলে,
মাইকেল শীপ্রই কেবল যে ট্রান্সিলভানিয়া ও মোলদাভিয়া
হারাইলেন তাহা নহে, এমন কি তাহার নিজ সিংহাসন
ওয়ালাচিয়া পর্যান্ত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

পোলের। পূর্ব্ব প্রতিশোধ তুলিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। মাইকেল একা চারিদিকের শক্রকে দমন করা অসম্ভব মনে করিয়া ভেনিসে গমন করিলেন এবং সম্রাট্ বিতীয় রাডোল্ফএর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রাডোল্ফ তাঁহাকে ট্রান্সিলভানিয়া প্রদেশের শাসন-কর্ত্তা বা রাজপ্রতিনিধির পদে নিযুক্ত করিলেন। এবং তাঁহার সহিত্ত জেনারেল বাস্তাকে সঙ্গে দিলেন। টান্সিলভানিয়া জয় করিবার যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য করিতে। ট্রান্সিলভানিয়া জয় সম্পূর্ণ হইলে পর— ভূদণিত নামক স্থানের একটা শিবিরে—বিপক্ষের প্রেরিত গুপু ঘাতকের হাতে মাইকেল তাঁহার প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

১৬৮৩ খুঃ অঃ তুর্কীরা যথন অষ্ট্রিয়াও রুশের মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হইল. তখন রুমানিয়ানরা ইহাদের সাহায্যে তৃকীদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশা করিয়াছিলেন। ১৭১১ থ্রঃ অ: মোলদাডিয়ার প্রিন্স বা রাজা দেমিত্রিয়াশ কাণ্টেমির রুশিয়ার সম্রাট্ পিটার দি গ্রেটের সহিত একটা সন্ধি করেন, সেই সন্ধিবলে মোলদাড়িয়া রুশিয়ার করদ রাজারূপে গৃহীত হইল, আর স্থির হইল যে কাণ্টেমীর বংশীয়েরা বংশপরম্পরাক্রমে মোলদাভিয়ার অধিষ্ঠিত থাকিবেন। ওয়ালাচিয়ার প্রিন্স কনষ্টেন্টাইন ব্রাক্রোডাম্ও গোপনে জারের সহিত এইরূপ সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এইবারকার যুদ্ধে রুশিয়া ভুকীর নিকট পরাজিত হইল। এই পরাজয়ের পর উভয় রাজোই পূর্বংসন্ধি বিচ্ছেদ করিয়া নৃতনভাবে রাজ্যশাসনের ব্যবস্থা क्रवेल ।

১৮ :১খ্রী: অঃ ক্ষ্মানিয়ান্রা—টিউডোর ভাদি নামক

কুমানিয়া রাজ্যের এইরূপ স্বাধীন ব্যবস্থার জন্ম কোন শক্তিই কোনরূপ বাধা দিলেন না। এদিকে কুঞ্চা রাজা হইয়াই থামথেয়ালি ভাবে রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন। এজন্ম রাজার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হইল, অবশেষে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একদিন রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া নুপতিকে রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। এখন শৃশু সিংহাসনে অপর এক জনকে রাজা করিবার পরামর্শ চলিল এবং সকলে একমত হইয়া হোহেন জোলান — সিগ মারিন জেনের রাজা চার্ল সকে क्रमानियात मिश्रामत रमारेलन। ১৮१० थ्रः यः यथन ফরাসী ও প্রাসিয়ার যুদ্ধ হয়, সে সময়ে রুমানিয়ানুরা সূর্ব্যান্তঃকরণে ফরাসার পক্ষপাতী ছিলেন, কারণ ফরাসী জাতি বরাবরই তাহাদের জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী ছিলেন। জামেন রাজবংশের ও জামেন জাতির বিরুদ্ধে এ সময়ে রুমানিয়ানরা নানা ভাবে নানা কথা প্রচার করিতেছিলেন। চার্লস এসকল কারণে ক্রমানিয়ার সিংহাসন পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু রক্ষণশীল দলের নেতা লাম্বাব কাটারগিউ-চালসিকে রাজ্পদে প্রতিষ্ঠিত রাথিয়া চারিদিকের অশান্তি ও উত্তেজনার হ্রাস করেন। এইবার চার্লস প্রাসিয়ার রণ- পদ্ধতির অনুকরণে একদল রুমানিয়ান্ সৈশ্বদল গঠন করেন।

১৮৬৬ খৃঃ অঃ হইতে রুমানিয়া তুর্কীর বন্ধন ছিন্ন
করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ যখন রুশ ও
তুর্কীর যুদ্ধ হয়, সেসময়ে রাজা চালাস্ নিজে সেনাপতির
দায়িত্বপূর্ণ পদ লইয়া একদল রুশ ও রুমানিয়ান্ সৈত্ত লইয়া ডেমুয়েব নদী উত্তীর্ণ হুইয়া প্লেজ্না পর্যান্ত গমন
করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তরুণ-নবনিক্ষিত রুমানিয়ান্ সৈত্তগণ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। এজভ্য প্রিক্স চালাসের বিশেষ গৌরবের কারণ আছে বলিতে
হইটে।

১৮৭৮ খৃঃ অঃ বালিনে যে সদ্ধি বৈঠক হইল, তাহাতে কমানিয়া স্বাধীন রাজ্য বলিয়া গৃহীত হইল বটে কিন্তু তাহার বেরারবিয়া নামক প্রদেশটি কশকে ছাড়িয়া দিতে লইল। কমানিয়া ঐ প্রদেশটির পরিবর্তে দোররদেশ নামক একটী প্রদেশ পাইলেন। ঐ প্রদেশটি ডেমুয়েব ও জল সাগরের মধ্যে অবস্থিত। ১৮৮১ খৃঃ অঃ কমানিয়া একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিচিত হইল, এবং প্রিক্স চালুপি রাজ পদে অভিষিক্ত হইল। প্রেভনার রণ ক্ষেত্রে তুর্কীদের যে সকল কামান অধিকার

করিয়াছিলেন, সে সকলের দারা একটা লৌহমুকুট निर्माण कतिया नामरत পরিয়াছিলেন। রুমানিয়ান্রা কশিয়াকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না—বেমায়াবিয়া প্রদেশটার সম্বন্ধে তাহার স্বার্থপরতাই কুমানিয়ার প্রাণে वाक्रियाहिन, कार्क्ड ১৮৯৮ थुः यः कार्र्यान यष्टिया হাঙ্গারি এবং ইটালি এই তিনটি জাতির মধ্যে যে সন্ধি হইয়াছিল রুমানিয়া সে সময়ে ঐ তিন শক্তির সহিত মিলিত হইয়াছিল। তথন বলকান্ যুদ্ধের সময় রুমেনিয়া নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু দিতীয় বার যখন সে দেখিল যে আবার সীমা লইয়া তাহার দাবি উপেক্ষিত হইতেছে. তখন রুমানিয়া যুদ্ধে যোগদান করিয়া বুলগেরিয়ার নিকট হইতে একটি কুদ্র দেশ লাভ করিল। ১৯১৪ খুঃ অঃ রাজা চাল সের মৃত্যু হইয়াছে। চাল সের মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো রাজা ফার্দ্দিনান্দ ক্মানিয়ার রাজা হুইযা-ছিল। ১৮৯৩ খঃ অঃ রাজা ফার্দ্দিনান্দ ইংলণ্ডের মৃতরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার এক পৌতী প্রিন্সেস মেরী অব্ এডিনবর্গকে বিবাহ করিয়াছেন।



রাজা ফার্দিনান্দ ১ম (জ্মানিয়া)

## পোল্যাণ্ড

## পোল্যাও \*\*\*

## প্রথম অধ্যায়

বর্ত্তমানযুগে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই কি ছোট, কি বড়, স্বাধীনতার পুণা-মন্ত্রের উপাসক। কেংই পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ নাই, শুধু ছুই একটী হত-ভাগ্য দেশ, যেমন আয়লেণ্ড, পোল্যাণ্ড প্রস্তৃতি এখনও পরাধীনভাবে দিন কাটাইতেছে।

পোল্যাগু 'দেশটি ছোট। এদেশের অধিবাসীরা সাধারণতঃ 'পোলস্' নামে পরিচিত। পোল্যাগু দেশের সীমা প্রাকৃতিক ভাবে নির্দ্দিষ্ট নহে, দক্ষিণে একমাত্র কারপেথিয়ান পাহাড় ব্যতীত অপর কোনও প্রক্রপ প্রাকৃতিক সীমা বন্ধন নাই। এক দিকে অষ্ট্রিয়া হাঙ্গারি, একদিকে প্রাসিয়া বা বর্ত্তমান জামে নী, আর একদিকে রাশিয়া। এইরূপ চারিদিকের প্রবল শক্তিশালী দেশ ও জাতির দ্বারা বেষ্টিত হইয়া এই ছোট দেশটি অব্দ্থিত।

পোলস্জাতি পশ্চিম ইউরোপীয় সৃাব্জাতির একটা শাখা। জামেন্রা যেমন দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়াছিল, তেমনি এই সাবজাতি পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া ভিস্টুলা, ওডার এবং এলব্ প্রভৃতি নদীর তীর-বর্তী দেশে প্রাচীনকালে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

পোলাণের ইতিহাসের প্রথমযুগ জামেন জাতির সহিত কলহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। জামানিরা যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তেমনি পোল্সদের ও আত্মরক্ষার জন্ম নিজের বাস্তুভিটা বজায় রাখিবার জন্ম লড়াই করিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে যেমন বোহিমিয়া, হাঙ্গারি, পমিরিয়ান্স্ লিথুয়ানিয়ানস্ এসব নানাদেশের নানা জাতির সহিত ও লড়িতে হইয়াছিল।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের উপর যেমন প্রাচীন কালের প্রীক্ রা রোমীয় সভ্যতার ছাপ পড়িয়াছিল, ঐ সব উন্নত দেশের আদর্শামুকরণে তাহারা যেমন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা, সভ্যতা, যুদ্ধবিদ্যা এবং সম্মিলিভ ভাবে কাঞ্চ করিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিল, পোল্যাণ্ডের উপর তেমন কোনও প্রাচীন কালের স্থসভ্য দেশের প্রভাব পড়ে নাই, কাঞ্জেই পোল্যাণ্ড, কোনদিক দিয়াই জাতীয়তার হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই ছোট দেশটির মধ্যে নানা জাতি ও সম্প্রদায় ও উচ্চ নীচ ভেদাভেদটা বেশ ভীষণ ভাবেই গড়িয়া উঠিমছিল।

পোলাতের ইতিহাসের প্রথম অবস্থায় সিক্ইমেভ্
নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ
কিছু বলা যায়না। সিক্ইমেভের ছেলে বোলাসেব্ই
পোল্যাণ্ডের আদি যুগের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। এজনা
তাঁহার নাম বোলসেব দি গ্রেট্ বলিয়া পরিচিত হইয়া
আসিতেছে। একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি
দীর্ঘ যোল বৎসর কাল নানাজাতির সহিত সংগ্রাম করিয়া
বিজয় গৌরবে ভৃষিত হইয়াছিলেন। কোন যুদ্ধেই তিনি
পরাজিত হন নাই।—বোল্সেবই দেশের সকলের প্রীতি
আকর্ষণ করিয়া অভিষিক্ত নৃপতিরূপে পরিচিত হইয়া
ছিলেন। পোলিস রাজ্যের তিনিই প্রথম প্রতিষ্ঠাতা
একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

তাঁর বংশধরের। অনেকেই পূর্ব্ব গোরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার বংশের মুখোজ্জলকারী বলিয়া পরিচিত হইবার মত শুধু তৃতীয় বোল্দ্রেব হইয়াছিলেন। তৃতীয় বোলদেব্—পোমারেনিয়া দেশটি জয় করিয়া পোল্যাণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর—পোল্যাণ্ড রাজ্যটি ছেলেদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ফলে বিচ্ছেদ, শক্তি হ্রাস এবং অশান্তির স্প্রি হইল। পোল্যাণ্ডের অস্তঃভুক্ত ছোট ছোট দেশগুলি যেমন গ্রেট পোল্যাণ্ড, সাইলেশিয়া, মেজোভিয়া রাজ পরিবারের নানাজনের হাতে যাইয়া পডিল। কিন্ত এদিকে—থ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাব ও বিস্তার লাভ করিল। একদল খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মযাজক এযুগে পোল্যাণ্ডের সর্ববত্র মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ধর্মা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রাচীন ইতিহার্স, কিংবদস্তী এ সকলও সংগ্রহ করিয়া পোল্যাণ্ডের প্রকৃত ইতিবৃত্ত স্মষ্টি করিয়া গিয়াছেন। একজন ঐতিহাসিকের নাম মার্টিন গালাম্। ইনি ল্যাটন ভাষায় পোল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। এদিকে প্রাসিয়া প্রবল হইয়া উঠিতেছিল. জার্মান জাতি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম দীমান্তবর্তী দিগকে পরাজিত ও আপনাদের আদর্শে গড়িয়। তুলিতে আবন্ধ কবিল।

এ সময়ে থ্রীক্টধর্ম্মজ্ব ভিস্চুলা নদীর মোহনায় কয়েকটি মঠ স্থাপন করিয়া অসভা প্রাসিয়ান দিগকে থ্রীক্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মপ্রচারের অভিনয় একটা রাজনৈতিক কৌশল মাত্র, প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বাল্টিক সমুদ্রের পূর্বব তীরবর্জী গোটা দেশটার মধ্যে জার্মেনীর সভ্যতা প্রচার। যে 
ফুর্ববল যে ছোট তাহাকে সকলেই চাহে দমন করিতে,
সকলেই চাহে আপনার আয়ন্তাধীনে টানিয়া আনিতে।
প্রাসিয়ার লক্ষ্য ও তাহাই ছিল।

১২৪১ খ্বঃ অঃ তাতারের। প্রবলবেগে রাসিয়ার কতিপয় প্রধান প্রধান দেশ ধ্বংস করিয়া একেবারে পোল্যাণ্ডের
উপর আসিয়া পড়িল। পুর্ণাল্যাণ্ড একেবারে শাশানে
পরিণত হইল। জনমানবহীন শাশানের মত দেশের
অবস্থা দাঁড়াইল।

পোল্যাণ্ডের এইরপ শোচনীয় হুর্দ্দশার সময় শক্র জার্মান হইল আপনার। অর্থাৎ—দেশে লোক নাই-অক্ষিত্ত ভূমি পড়িয়াছে, গ্রামে বাড়ী ঘর নাই, এই হুর্দ্দশার দিনে যে জার্মানরা শক্র ছিল তাহারা শক্রতা ভূলিয়া স্থযোগ ও স্থবিধা পাইয়া দলে দলে নিম্ন সাইলেশিয়া প্রদেশে আসিয়া ঘর বাড়ী প্রস্তুত করিয়া বুসবাস আরম্ভ করিল। ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যে ই উহা জামেন অধিবাসীদের বাস ভূমিতে পরিণত হইল। পোল্সদের নাম গন্ধও রহিল না। জামেন চাষারা-এদেশে আসিয়া প্রথমেই জুমিদারের সহিত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়া লাক্ষল ব্দাইয়াছিল। জমিদারদের অবস্থা জমিতে প্রজা পদ্তনে না থাকিলে কিরূপ হইতে পারে, তাহা সহজেই বৃথিতে পার, কাজেই যাহাতে তাহাদের পতিত জমিগুলি চাষ হয়, গ্রাম গুলিতে লোক জন আসিয়া বসবাস করে, সেজন্মতাহারা উদ্প্রীব হইয়াছিলেন, এমন অবস্থায় জামেনিরা যেমন আসিল, অমনি পোলিস্ জমিদারেরা তাহাদিগকে স্থবিধা জনক সর্ত্তে জমির বন্দোবস্ত দিলেন। ফলে পোল্যাণ্ডে একটা জামেন উপনিবেশ স্থাপিত হইল।

জামেন কৃষকেরা কৃষিকার্য্যে পোল কৃষকদের চেয়ে
সর্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মানুষ যদি কোন উচ্চ আদর্শ
দেখিতে পায় তাহা হইলে আপনা হইতেই উহার সমুকরণ
ও অনুসরণ করে। পোল কৃষকেরা জামেনিদের উন্নত
প্রণালীর কৃষিকার্য্য অনুকরণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে
পোল কৃষকেরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃষি সম্পর্কে
অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। তাহারা উন্নততর প্রণালীর কৃষিকার্য্যের অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা প্রচুর
পরিমাণে লাভবান হইতে লাগিলেন। জামেন কৃষকেরা
জমির মাপ এবং সর্ব্ববিষয়েই স্বরাজের বন্দোবস্তটা করিয়া
লইরাছিলেন। পোল্কৃষকেরা দেশের লোক, বিদেশী শক্রু
যে স্থা স্থাবিধা পাইবে, দেশের লোক হইয়া ভাহারা

তাহাতে বঞ্চিত হইবে কেন ? কাজেই পূর্বের ক্ষকের। যে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত ছিল, জার্মেন ক্ষকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সেই স্বাধীনতা লাভ করিয়া আপনাদের অবস্থা সস্তোষজনক রূপে উন্নত করিল।

এদিকে জামেনরা এইরূপ স্থুখ স্থবিধা লাভ कतिया पत्न पत्न (शानााए वाम कतिवात जना ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। পাড়াগাঁয়েই যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করিল তাহা নহে, জার্মেনরা অনেকে সহরে আসিয়াও বাসস্থান নির্মাণ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন কবিল। এখানেও তাহার। স্বায়ক্তশাসন লাভ করিল। এই স্বায়ন্তশাসন বিধি বহুষগ পর্যান্ত প্রচলিত থাকিয়া জামেন ও তাহাদের সংস্পর্শে নীত পোলসরা ব্যক্তি-গত ও সামাজিক ও রাজনৈতিক হিসাবে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। শক্রই এখন পোলদের মিত্র হঠল। পোল জাতির ভীষণ শক্ত ছিল জামেনী, ্সেই জামেনীর •সংস্পর্শে আসিয়াই তাহারা পাশ্চাতা শিক্ষা ও সভাতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিল। অনেক ইছদীরাও পোল্যাণ্ডে আসিয়া একটা বিধি গঠন করাইয়া লইয়া পোল্যাণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন করিল। সেই ভাবে ১২৬৪ প্লঃ অ: তাহারা যে বিধি ব্যবস্থা গড়িয়াছিলেন,

আন্ধও তাহা ইছদীদের মধ্যে প্রচলিত খাকিয়া ভাহাদের সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা প্রদান করিতেছে। এই ভাবে জামেনরা কৌশলে সাইলেশিয়া প্রদেশটি আপনাদের আয়ত করিয়া লইল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল এই ভাবে বিনাযুদ্ধে কৌশল ক্রমে আরও একটী একটী করিয়া দেশের পর দেশ অধিকার করিয়া বদে, কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। কয়েক বৃৎসর পরে প্রাসিয়া জার্মেন সামাজার সহিত একালীভূত, হইয়া গেল পোল্যাণ্ডে স্বতন্ত্ব রহিল।

পোল—জমিদার এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা নানারূপ অবস্থান্তরের পর দেশের কথা যথন একটু বেশ অভিনিবেশ মহকারে চিন্তা করিতে আরস্ত করিলেন, তখন তাঁহারা চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার দেখিতে পাইলেন। পোল্যাণ্ড যদি আপনাদের স্বন্ধ, আপনাদের স্বার্থ এবং আপনাদের জাতীয়তা বজায় রাখিবার জন্ম মনোযোগী না হন, তাহা হইলে যে সর্ববনাশ! যে দিন সমভাবে এই অভাব ও অভিযোগের বাণী গভীর ভাবে তাহাদের প্রাণে আঘাত করিল, তখনই চারিদিক্ হইতে একটা জ্বাগরণের বিদ্যুৎ ক্ষুরণ ক্ষুরিত হইল। তাহাবা বুঝিলেন যে একতা ব্যতীত ভাহাদের কোনদিক্ দিয়াই আর কোন

আশা নাই। জমিদারেরা সকলে একতাবদ্ধ হইলেন,— হঠলনা শুধু মেজেভিয়া প্রদেশের লোকেরা। মিলিত প্রধান ব্যক্তিদের নেতা হইলেন—ভে ডিসেড্ । ভে ডি-সে,ভের নেতৃত্বে সমৃদয় পোল্যাণ্ড এক হইয়া গেল। ভে ডি-সেড্ প্রকৃত বীর পুরুষ ছিলেন, তিনি অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া পোল্যাণ্ডের পূর্বর গৌরব অক্ষুদ্ধ রাখিতে পারিয়া-ছিলেন।

ভেডিসে,ভের মৃত্যুর শর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার ছেলে কাশিমির—রাজা হইলেন। পোলিস্ রাজাগণের মধ্যে কাশিমির ছিলেন একজন প্রধান রাজা। রাজনৈতিক হিসাবে তিনি একজন স্থপণ্ডিত ব্যক্ত ছিলেন। পোল্যাণ্ডকে ইউরোপের অন্যান্ত রাজ শক্তির সমত্ল্য করিবার জন্ম তিনি প্রাণপণ চেন্টা করিয়াছিলেন এবং কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। নানা দেশের রাজারাজড়াদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া পোল্যাণ্ড সাহস বা শক্তির সাহায্যে যুদ্ধ করিয়া সন্ধি-সূত্রে আনিতে বাধ্য করিয়া ইউরোপে পোল্যাণ্ডকে অন্যান্ম রাজশক্তির সমকক্ষ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এ সময়ে পোল দেশ বছ ভদ্র সম্প্রদায় এবং ক্ষমতা শালী ব্যক্তি কর্তৃক অধ্যুষিত ছিল—কৃষক সম্প্রদায় এবং

মধাবিত্তাবন্ধাপর বাক্তিগণ ও বেশ উন্নত ও জাগ্রত ছিল। রাজশক্তি কিন্তু সর্ববতোভাবে রাজা এবং মন্ত্রী সভার হাতে ন্যস্ত ছিল। কাশিমির রাজার প্রজাবাৎসল্য প্রশংসনীয়। ইউরোপের সর্ববত্রই কি একালে কি সেকালে চিরদিনই ইক্টদী জাতি অভিশপ্ত, তাহারা কোথাও সদব্যবহার প্রাপ্ত হয় না। কাশিমির, সেই চির্নিনকার প্রথাটা বদ্লাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি ইহুদীদের প্রতি অতান্ত ভাল বাবহার করিয়াছেন, রাজা যেমন হন, অনেক সময়ে প্রজারাও সেইভাবে গডিয়া উঠে, রাজা যদি - ज्ञां वर्ग निर्वित्मार প্रजानात मतारात्री इन. তাহা হইলে প্রজারাও আপনাদের পরস্পারের মধ্যে যদিই বা কোনরূপ দ্বেষ বিদ্বেষের ভাব থাকে তাহা বিশ্বত হইয়া থাকেন। পোলিসরা—অনেকেই ইছদীদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না, কিন্তু-রাজ শক্তির কাছে প্রজা মাত্রেরই মাথা নোয়াইতে হয় এজন্ম প্রজারাও কোনু দিক দিয়া কোন ভাবেই ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। পূর্বের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার সংস্কার করাও তিনি প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিলেন। কারণ দেশ, কাল পাত্রামুযায়ী আইন কামুন গঠন না করিলে, কেবল প্রাচীনকে ধরিয়া চলিলে যে নানা অশান্তির সৃষ্টি হয়. ৪৯ পোন্ধাও

ইহা বিশেষ ভাবে অসুভব করিয়া তিনি দেশের প্রাচীন আইন কাসুন সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত নবীন বিধি ব্যবস্থা সংযোজিত করিলেন। নবীন জাতি ও সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য বিধানও করিলেন।

আর একটা বিষয়ে কাশিমিরের দৃষ্টি পড়িল সে হইতেছে শিক্ষা। শিক্ষা ব্যতীত—দেশামুরাগ, ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পের উন্নতি এবং জাতীয়তার বিকাশ হয় না, কৃষির উন্নতি হয় না. একতা জাগে না—এসব নানা কথাই তাহার মনে জাগিল। তিনি দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্ম ১৩৬৪ খ্রঃ অঃ ক্রাকৌ সহরে একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। পোদেন্ নগরে যখন পরবর্তী যুগে পোল্যাণ্ডের बाक्यांनी প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ও পোদেনেই চলিয়া আসিল। পোসেন এখন পোল্যাণ্ডের রাজধানী, প্রসিদ্ধ বন্দর এবং পূর্ববদেশে আসিবার একটা পথ। ব্যবসা বাণিজ্যের দিক্ দিয়া ইউরোপের মধ্যে ইহা একটা শ্রেষ্ঠ নগরী বলিয়া স্থবিখ্যাত। রাজ্যের নানাদিক দিয়া নানাভাবে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি একে একে প্রশমিত করিয়া—পোল্যাগু রাজ্য বস্ত দূর পর্যান্ত বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ পশ্চিমে অনেক পুর পর্যান্ত রাজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার বীরছ

প্রভাবে একে একে ইউরোপের অনেক শক্তিই কাশিমিরকে শ্রজার চোখে দেখিয়াছিলেন। এই ভাবে ধীরে
ধীরে মস্কো, তুকাঁ এবং ক্রিমিয়ার অধিবাসী ভাতারদের
সংশ্রবে আসিয়াছিলেন। কাশিমির লেমবার্গ প্রদেশ
পোল্যাণ্ডের অস্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। কাশিমির রাজ্য
বিস্তার, বিধিসংগঠন, শিক্ষা বিধান সব দিক্ দিয়াই
পোল্যাণ্ড দেশের নবজীবন দাতা।

কাশিমিরের মৃত্যুর পর-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লুই অব্ হাঙ্গারি, রাজা হইলেন। তিনি দেশের জমিদারের কল্যাণজনক একটা আইন প্রচার করিরাছিলেন, সে আইনের বলে তাঁহারা কর র্দ্ধির দায় হইতে উদ্ধার পাইলেন। ইহাতে জমিদার সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। লুইর পরে তাঁহার কন্যা যাদ ভিগা পোল্যাণ্ডে রাণী হইলেন। লুইর, এই বিশেষ স্বযোগ ও স্ববিধাটা পোলিশ ম্যাগনাকাটা নামে অভিহিত করা যাইতে পারেন। যাদ ভিগা বিবাহ করিলেন লিখুয়ানিয়ার ডিউককে। এই মিলনের কলে লিখুয়ানিয়ার প্র্বি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার প্রত্বিন ঘটিল এবং ধীরে ধীরে পোল্যাণ্ডের প্রভাবে আসিয়া পড়িয়া

বুক্তরাজা হইল। সেলী যাদ ভিগার স্বামীর নাম ছিল যাগিয়েলো। ইঁহাদের পুজের নাম চতুর্থ কাশিমির। যাগিয়েলোয়ের মৃত্যুর পর চতুর্থ কাশিমির পোল্যাণ্ডের রাজা হইলেন।

চতুর্থ কাশিমির বেশ বিচক্ষণ রাজনৈতিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন যে তিনি নামে মাত্র রাজা। দেশ শাক্ষ একশ্রেণীর সম্ভান্ত জমিদার বা সন্দারদের পরামশামুযায়ী হইতেছে। এইরূপ রাজত্বটা তাঁহার ভাল লাগিল না। রাজা হইয়া নিজের কোন স্বাতস্ত্রা থাকিবেনা এইরূপ ভাবটা তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিলনা। • তিনি জনসাধারণেকে আপনার দলে টানিয়া আনিয়া এই অক্যায় শক্তিটাকে ভাঞ্চিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ফলে কৃতকাৰ্য্য হইলেন এবং নূতন বিধি অনুযায়ী পার্লিয়ামেণ্ট সভার ন্যায় সভার সৃষ্টি হইল। রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং প্রজা সাধারণের ব্যবস্থাপক সভা চুইটীর পরস্পরের আন্দোলন ও আলো-চনার দারা রাজ্যশাসনের স্থব্যবস্থা হইল। সাম্যনীতির ইহাই প্রথম বিকাশ।

ষোড়শশতাব্দীর,প্রথম ভাগে জিগমণ্ড নামক একজন নূপতি পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসিলেন। তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি যে মেজাভিয়ার 'ডাকি' মানে জমিদার স্বতম এবং স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন, জিগমগু মেক্সোভিয়া পোল্যাণ্ডের অন্তঃভুক্ত করিলেন। এ সময়ে পোল্যাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে জ্ঞানদীপ্তির বিকাশ করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিল। তাঁহার রাজস্কালে মানবতার দিক্ দিয়া পোল্যাও গর্কের সহিত মাথা তৃলিয়াছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও বিশ্বজনীন প্রেমের অভ্যুদয়ে এযুগ হইতেই প্রথম বিকাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রাকো বিশ্ববিভালয়ের ছাত্র কোপার্ণিকাস এসময়ে জ্যোতির্ব্বিত্তা সম্পর্কিত গ্রন্থ রচণা করিয়া শিক্ষাজগতে এক গভীর আন্দোলনের স্থাষ্ট করিয়া ছিলেন। কোপার্ণিকাশের নাম আজ পর্যান্ত অমর হটয়া আছে। জিগমণ্ডোর মস্কোর লড়াই এবং তাতারদের সহিত লড়াই করিতে হইয়াছিল। তিনি দেশকে তাতার, রুশীয় এবং এসিয়ানু শক্রদের হাত হইতে নিরাপদ করিবার জম্ম চারি-দিকে তুর্গবাড়ী গড়িয়াছিলেন। তাঁহার ছেলে বিতীয় জিগ-মণ্ডোর,সময়ও রাজ্যে অনেক নৃতন সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

যোড়শ শতাব্দীর বিতীয় ভাগটা পোলিশ সভাতার কুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। এযুগে অনেক বড় কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিকের স্থাষ্টি হইয়াছিল, ভাঁহাদের মধ্যে কোকনো ভক্ষি, রোন্সার্ভ প্রভৃতির নাম বর্ত্তমান যুগের বিৰৎসমাজেও স্থপরিচিত। এ সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধান গোলযোগ রুশীয়ার রাজা আইভানের সহিত পোলিসদের লড়াই। শক্তি বৃদ্ধির জন্ম এবং সর্ববতোভাবি দেশের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত লিপুয়ে নিয়া, লাবকিন প্রভৃতি মিলিত হঠয়া পাল্গ-त्मके म्हात रुष्टि इटेल। क्रम्माशात्रावत ताकामामन সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রহিল এবং সবদিকেই স্থাবিধার জ্ঞস্থ—ওয়ায়ন ও গ্রোদনো প্রভৃতি স্থানে ক্রমান্বয়ে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশনের বাবন্তা হইয়ার্ছিল। উক্রেইন প্রদেশ্ও এ সময়ে পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। যে ভাবে পোল্যাণ্ডের উন্নতি ক্রতভাবে অগ্র-সর হইতেছিল, এ সময়ে তাহার একটা বাধা পডিয়া গেলা। বাধা পডিল-রাজবংশের লুপ্ত হওয়ায়। কাশি-মির রাজার বংশধারা যেরূপ অপ্রতিহত ভাবে রাজাশাসন করিতেছিলেন, যেভাবে তাঁহারা দেশের উন্নতির জন্ম মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহাতে যদি এইরূপ মৃত্যু আসিয়া হানা না দিত তাহা হইলে পোলাাণ্ডের অনেক বিষয়েই উন্নতি হইড, কিন্তু তাহাত হইল না! অনেক সংস্কার ও বিধান অসম্পূর্ণ রাখিয়া এবংশের শেষ রাজা চকু মুদ্রিত করিলেন।

পোলাণ্ডের আকাশে এইবার মেঘ দেখা দিল। সেই
মেঘ দূর করিবার মত শক্তি সামর্থ্য পোলিশদের ছিল না,
কলে পড়োহাওয়ায় প্রমন্তবেগে পোলাাণ্ডের পতন হইল।

রাজবংশ বিলপ্ত হওয়ায় বংশপরস্পরাগত ভাবে রাজা হইবার পদ্ধতি বিশুপ্ত হইয়া গেল। তখন মনোনয়ন দ্বারা রাজা নির্বাচণের ব্যবস্থা হইল। একে একে হেল্রিনামে একজন হাঙ্গারি দেশীয় সম্লান্ত ব্যক্তি এবং তাঁহার পরে বেটরী নামক আর একজন সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি রাজা হইয়া ছিলেন। এসময়টা পোল্যাণ্ডের পক্ষে বড়ই চুর্ববৎসর विनार्छ इटेरव । प्रत्मन्न याद्याता धनी मन्छनाय जाद्यानाई थाधाम नाভ कतिरानन, मर्ववमाधात्रागत स्थ स्विधा विनुश्र ছইয়া গেল। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক বিভাট দেশে দেখা ব্যবসা বাণিজাের যে পসার ও প্রতিপত্তি পূর্ববর্ত্তী রাজগণের শাসন-শৃত্থলার সহিত আরম্ভ হইয়াছিল ভাছা লোপ পাইয়াছিল, তারপর তুর্কীরা পূর্বদেশের मक्त वावमा वानिष्कात (य अर्थेंग हिन तम अर्थेंगे वक्त করিয়া দিল। ইহাতে সাধারণের ক্ষতি হইল বটে, কিন্তু জামেনীর সহিত ব্যবসায় করিয়া অর্থশালী সম্প্রদায় প্রচুর ধন সম্পদ লাভ করিলেন, কৃষকদের কোনও উন্নতি इंडेन ना, जाशास्त्र पुर्फणाय এक लाय ईंडेन, जाशाया मरल

দলে ক্রণীতদাসরূপে পরিগণিত হইল। এদিকে রাজাও শক্তিশালী ধনী সম্প্রদায়ের সহিত যোগদান করিলেন কারণ ঠাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকা সে সময়ে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রথম কথা ধনী ও জমিদার সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী, ভাহাদের জনবল, অর্থবল এবং একতার অসম্ভাব ছিল না, তাহারাই একরপ রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। এ রূপ স্থলে তাহা-দিগকে উপেক্ষা করিয়া চলা কোন দিক্ দিয়াই সম্ভবপর ছিল না। এসময়ে স্বাধীন ধনী সম্প্রদায়, অল্পসংখ্যক বাণিজ্য ব্যবসায়ী, আর একটী নব দাস সম্প্রদায়।

বেটরী যে পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে পাঁচটা বৎসর তাঁছার কেবল যুক্ত বিগ্রহেই লিগু থাকিছে ছইয়াছে। ক্রমাজাতির সঙ্গে ক্রমাগত যুক্ত হইয়াছিল। পলিস রাজ্য এখন বহুদূর পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এবুগে পোলাণ্ডে একজন রণদক্ষ ব্যক্তির জন্ম হইয়াছিল, তাঁছার প্রভাবে ন্তিরীহ পোল্যাগুবাসী রণরঙ্গে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

রাজা বেটরির মৃত্যুর পর জিগ্মাণ্ট্ ভাসা নামক এক ব্যক্তি রাজ পদে অভিবিক্ত হইলেন। ইনি ক্যাথলিক মতাবলক্ষী প্রীষ্টাণ ছিলেন। ফলে পেলিশ নিবের অধিকাংশ ব্যক্তি এসময়ে রোমান কার্থনিক ধর্মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। স্ইডেনের রাজ সিংহাসনের উপর পোলিস রাজার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির একটা স্থবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, জিসমান্ট ইহার অপেক্ষা করিডেছিলেন। ক্যার্থলিক মত প্রচার করিবার জন্য তিনি প্রোটেক্টান্ট মতাবলম্বী প্রজাদের উপর উৎপীতন করিতে ক্ষান্ত হন নাই।

এ সময়ে রাশিয়ানদের দৈহিতও যুদ্ধ চলিতেছিল।
পোলকাইভ্স্কি নামক রণনিপুণ দেনাপতি রাশিয়াদিগকে
পরাজিত করিয়া মস্কোনগর অধিকার করিয়াছিলেন।
রাজার ছেলেকে দেখানে মস্কোর গ্রাণ্ড ডিউক এই উপাধি
ভূষণে ভূষিত করিয়া অভিষিক্তও করা হইয়াছিল। কিন্তু
'মিস্' মানে রাজ্যশাসনের পরামর্শদাতা ধনী সম্প্রদায়!
এই বিজয় গৌরবের সম্মানটাকে বিশেষভাবে গ্রহণ না
করায় এবং যুদ্ধের বায় বাবদ অর্থ মঞ্জ্ব না করায় আর
বিজয় গৌরব চলিল না। ঐখানেই শেষ হইয়া বহিল।

এ সময়ে তুরক্ষ এবং ক্ষইডেনের সহিতও তুইটা যুদ্ধ হইয়াছিল, এই তুই যুদ্ধেই পোলকাইডক্ষি বিজয় লাভ করিয়াছিলেন।

একদিকে যেমন যুদ্ধ বিগ্ৰহে ক্ৰমাগত বিজয়, লাভ

করিয়া পোল্যান্ডের গৌরব গরিমা বৃদ্ধি পাইতেছিল।
তেমনি আবার ধর্ম্মের কলহে পোল্যাগুবাসীরা একদিকে
বিশেষ ভাবে ক্ষতিপ্রস্ত ইইতেছিলেন, সে ইইতেছে জ্ঞান
গরিমার কথা। এযুগে শিক্ষা সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন
ছিলেন, কেইই শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোনরপেই থেয়াল
করেন নাই। প্রথম বিদেশী প্রবল শক্তিশালী জাতির
সহিত যুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের অহেতৃকী দ্বন্দ, এই দোটানার
পাড়িয়া—কেইই শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোযোগী হন নাই।
এ নময়ে—প্রাসিয়া ব্রেগুনবার্গ অর্থাৎ জার্মেণীর সহিত
মিলিত ইইয়া গিয়াছিল। ইতিহাসে এই জিগমান্ট—তৃতীয়
জিপমান্ট নামে পরিচিত ছিলেন।

তৃতীয় জিগমন্টের পর—তাঁহার ছেলে চতুর্থ ভোভি-সোব্ নামে পরিচিত হইয়া রাজা হইলেন। এ সময়ে চারিদিক্ দিয়া নানা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের গোঁড়ামির দর্মণ কশাকেরা বিলোহী হইল। একদিকে ধর্ম্মের গোড়ামি, ছিতীয়তঃ সন্ত্রাস্ত সম্প্রাদ্যর অক্সায় অত্যাচারই তাহাদিগকে বিজ্রোহী করিয়া তৃলিয়াছিল। ক্রিমিয়ার অধিবাসী ভাতারদের সহিত মিলিত হইয়া কশাকেরা পোলাত্তের দক্ষিণ পূর্বদিকটা একেবারে শ্মশান করিয়া কেলিয়াছিল। এই মৃদ্ধ ছয় বৎসর চলিয়া-

ছিল। এদিকে সুইড, রাসিয়ান্ ইহারাও চারিদিক হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ফলে ওয়ারান ক্রাকো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরী সমূহ স্থইড্সরা অধিকার করিল। রাসিয়ার কৰাকৃণণ লাক লিন্ প্ৰভৃতি পোলিস অধিকৃত প্ৰাদিয়া দখল করিয়া লইল। এইরূপ তুমুল বিভীবিকার মধ্যে পোল্যাণ্ডের যে कि ভীষণ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। অনেক অশান্তি, যুদ্ধ ও ত্যাগের হারা অবশেষে পোলিসরা স্থইডেনের সহিত সন্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার পর ভুরক্কের সহিত যুদ্ধ বাধে। অষ্ট্রিয়াও স্থযোগ বুঝিয়া পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। এ সময়ে সৌভাগাক্রমে পোলাক্তের সেনাপতি ছিলেন—জন সোডিস্কি। ইনি অসাধারণ সাহস ও রণ-দক্ষতা গুণে তৃকীদিগকে পরাজিত করেন এবং অষ্ট্রিয়ার ভায়েনা নগর যাইয়া অধিকার করিয়া বসেন ৷ এ সময়ে যদি পোল্যাণ্ডে ইউরোপের অন্থানা দেশের ন্যায় রাজশক্তি প্রবন্ধ হইড, তাহা হইলে পোল্যাণ্ড এইরূপ রণ নিপুণ সেনাপতির সহায়তায় সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত।

প্রাসিয়া, অষ্ট্রিয়া প্রভৃতি সব দেশই বেশ নবীন ভাবে, নবীন বিধি ব্যবস্থায় গড়িয়া উঠিতেছিল। এ সুময়ে রাশিয়ার পিটার দি গ্রেট অসাধারণ বৃদ্ধি বিবেচনা এবং রণ নিপুনতা গুণে রাশিয়া সাঞাজ্য নবীন ভাবে আদর্শ রাজ্যক্ষপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। পোল্যাণ্ডের এ সময়ে সবদিক দিয়াই অবস্থা অতি ভীষণ হইয়া দাঁড়াইয়ছিল—কারণ পুন: পুন: য়ুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে করিতে পোল্যাণ্ডের আর্থিক অবস্থা যেমন শোচনীয় হইয়াছিল, তেমনি কি সৈন্য সম্প্রদায়, কি কৃষি সম্প্রদায় সর্ববত্তই হাহাকার! লোক নাই-অর্থ নাই—উপয়ুক্ত রাজা সিংহাসনে নাই, কে দেশ রক্ষা করে! অনেকে এমনও ভাবিয়াছিলেন যে এই সক্ষট সময়ে পোলস্রা একেবারে পৃথিবীর বুক হইতে চির বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বরের দ্য়া ও ভাঁহার উদ্দেশ্য মানব বুঝিতে পারে না।

এসময়ে (১৭৪০ এঃ অঃ) কোনারক্ষি নামক একজন
ধর্ম্মযাজক ভাবিলেন, পোলিশদের বাঁচিতে হইলে
তাহাদিগকে আবার শিক্ষার দিক্দিয়া অগ্রসর হইছে
হইবে। তিনি এইরূপ মনে করিয়া দেশ বাসীর মধ্যে
শিক্ষা বিস্তারের জন্য মনোযোগী হইলেন। আবার
কেহ কেহ রাজনৈতিক সংস্থারে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।
আন্দোলনের একটা উৎসাহ জাগাইয়া দিয়া নির্জীব
দেশবাসীকে সর্জাবিত রাখার ফলে সকলের বুকে

100

আবার নবীন উৎসাহ জাগরিত হইল, দেশের সর্ববসাধারণ মাতৃজ্মির স্বাধীনতা এবং দেশের পূর্বব গৌরবের পুনরুদ্ধারের জন্য দ্বিগুল উৎসাহে উদ্বোধিত হইলেন। পোলিসজাতি মরিল না, সঞ্জীবন মন্ত্র প্রভাবে আবার বাঁচিয়া উঠিল।

অফটদশ শতাব্দীর শেষভাগ। এসময়ে ফ্রেডারিক্ দি গ্রেট প্রাসিয়ার রাজা। তিনি রাশিয়ার সাফ্রান্ট। ক্যাথারিণের নিকট প্রস্তাব~ করিয়া পাঠাইলেন যে পনিয়াতোভক্ষিকে পোল্যাণ্ডের সিংহাসনে অভিধিক্ত করিলে সবদিকেই ভাল হইবে।

পনিয়াভোভকি রাশিয়ার সৈশ্বগণের সমুখে রাজা বলিয়া
মনোনীত হইলেন। তিনি যতদিন রাজা ছিলেন, ততদিন
রাণী ক্যাথারিন্ এবং প্রাসিয়ার সম্রাট্ ফ্রেডারিকের ইঙ্গিড
অমুষায়ী কার্য্য করিয়া যাইতেন। তাঁহাকে রাজা করা
অর্থে—ফ্রেডারিক ও ক্যাথারাইনের প্রাসিয়া রাজ্যে
প্রবেশ লাভ আর কি! বিদেশী রাজার অনাবশ্যক প্রভাব
বিস্তারটা পোলিশগণ পছন্দ করিতেছিলেন না। দেশভক্ত
পোলিসেরা স্বদেশের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্ম উঠিয়া
পতিয়া লাগিলেন—কলে দেশে বিদ্রোহ হইল।

সময় ও স্থযোগ পাইয়া বিতীয় যে ডারিক্ পোল্যাওটা

ভাগ করিয়া লইলেন। এই ভাগটা প্রথম হইয়াছিল ১৭৭৩ খ্রী: অঃ। অষ্ট্রিয়া পাইলেন গোলিসিয়া। রাশিয়া, প্রাসিয়ার রাজা তাঁহারাও নিজেদের স্বার্থ অমুসারে ভাগ করিয়া লইলেন। পোল্যাণ্ডের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য নৃতন আইন কামুন গঠিত হইল।

এখন একটু আগের বল। দেশের এই ছুর্দিনে. পতনের এমন শোচনীয় মুহুর্ত্তে কোনারন্ধি একদিন শিক্ষার যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহা ফলিতে আরম্ভ করিল। একটা শিক্ষা সমিতি গঠিত হইয়া ক্রাকো, ডিলান প্রস্তুতি স্থানে বিশ্ববিজ্ঞালয় এবং দেশের নানাস্থানে বিজ্ঞালয় স্থাপন করিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান কৃষি এসকল দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িল। 'মিস্' সম্প্রদায় দেশের পুন-রুদ্ধারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সৈন্যের সংস্কার— কৃষির সংস্কারের জন্য ত্রতী হইলেন। তাঁহার পরাধীনতার ভীষণ পেষণে বুঝিলেন যে ত্যাগ ভিন্ন দেশ জাগিবেনা, তাই সকলে এতদিন যে স্থুখ স্থবিধা ভোগ করিতেছিলেন, তাহা দেশের হিতার্থে বিসর্জ্জন দিলেন। জাতীয় জীবনের উন্নতির ইতিহাসে তাঁহাদের এই ত্যাগ পরম কল্যাণের कार्व इंडेग्लाइन । जाग । जाग । त्रव-रागितन প্রত্যেক পোলিসের প্রাণে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল।

১৭৯২ খ্রীঃ অঃ আবার রাশিয়ানরা অমিভ বিক্রমের সহিত আসিয়া পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করিলেন। এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য পোলিশরা প্রস্তুত হইতে পারেন নাই কাজেই তাহাদের রাশিয়ানদের হাতে পড়িতে হইল। এইরূপে দ্বিতীয়বার পোল্যাণ্ড আবার শত্রুপক্ষ ভাগা ভাগি করিয়া লইলেন। রাশিয়া—পোল্যাণ্ডের পূর্বব বিভাগ महिलान, প্রাসিয়ান্রা महिलान जाना किन् এবং অর্। এইবার দেশের লোকেরা স্বাধীনতা লাভের জনা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। কস্ কিওকো নামক একজন রণদক্ষ ব্যক্তি ডিক্টেটার নির্বাচিত হইলেন। কস্ কিওক্ষো খুব সাহসী এবং রণনিপুণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ দক্ষতাগুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা क्तिरामन এवः ध्यादम, अधिकात क्रिया विलालन, পরিশেষ--রাশিয়ান এবং প্রাসিয়ার সন্মিলিত শক্তির নিকট পরাজিত ছইলেন। আবার তৃতীয়বার দেশটা শক্রুরা ভাগ করিয়া লইল। ওয়ারস—প্রাসিয়ান্রা লাভ করিলেন।

এইভাবে পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লুপুপ্রায় হইলেও— পোল্যাণ্ড তাহার জ্ঞানদীপ্তি হারাইয়া ফুলে নাই। তাহার শিক্ষোন্নতির দিক দিয়া বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। ১৮১২ ব্রীঃ অঃ নেপোলিয়ানের পক্ষাবলন্ধন করিয়া পোল্যাণ্ডের সৈন্যেরা যুদ্ধ করিয়াছিল, ফলে নেপোলিয়ান্ পোল্যাণ্ডের পূর্বব স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। পোল্যাণ্ড আবার স্বাধীনতা লাভ করিল। পোল্যাণ্ড এসময়ে ইউরোপের অন্যান্য জাতির সমকক্ষরূপে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই অভিশপ্ত দেশটির অদৃষ্টে বিধাতা দীর্ঘকাল স্তথ, শাস্তি এবং স্বাধীনতা লিথেন নাই! ১৮৩০ ব্রীঃ অঃ আবার পোল্যাণ্ড রাশিয়ানদের করতল গত হইল। পোলিশ্রা প্রাণপণ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এবার সম্পূর্ণক্রপে পোল্যাণ্ড তাহার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিল।

তোমরা বেশ দেখিতেছ যে পোল্যাণ্ডের জাত শক্র হইতেছে—প্রাসিয়া। প্রাসিয়া কশিয়ার সম্রাটদিগকে বারং বার উত্তেজিত করিয়া বলিলেন যে—পোল্যাণ্ডের ন্যায়মতে স্বাধীনতা রাখাও সঙ্গত নয়, কশিয়া সরকারও তাহাই মানিয়া লইবেন। পোল্দিগকে নির্যাতিত করিবার জন্য নৃতন নৃতন আইন কামূন প্রশীত হউল। কৃষক ও জমিদার্দিগকে এক আইন প্রাচলন করিয়া জ্বিমি বিক্রম করিতে বাধা করা হইয়াছিল।

মাসুষ নিৰ্য্যাতন সহিলে কোথায় ষায় ? একদিকে

ক্ষাক্রার অন্যায়ভাবে বালিবানর লোলিবলের আর ক্ষাক্রার উৎপালন করিছেরিলেন, মেসব্রে সাহিত্য কর্মের গোলাও আসাধারণ প্রতিভা বেবাইয়াহিলেন। করি, উপন্যাস এবং বিজ্ঞান কর্মতে এত্যে এইরপ অধীনকার হিমে বিলে অংক্তিভিন্, ক্রোসিন্ কি এবং সোভাংক্তির নায় মনীবিগণের কক্ষ হইয়াহিল।

কারীনভার জন্য সংগ্রাম করিতে পোলিশরা কিছ কোনদিনই কান্ত থাকে নাই। পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিছে করিতে ১৮৬৭ বঃ অঃ অন্তিয়ার অধীন পোল্যাণ্ড ককটা আয়ুদ্ধাসন লাভ করিয়াছিল। আর ১৯০০ বঃ আ কুলিয়ার সরকার কডকটা অবিধাজনক সর্ভ প্রধান করিয়াছিলেন। তবে অভ্যাচার, নির্দাতনের কিছুই বান কইল না। ১৯১৪ বঃ অঃ পৃথিবীব্যাণী মহালম্ম রোহণার মঙ্গে সঙ্গে পোলিশদের একটা লাভ কইল। ভাষায়া—অরাজ লাভ করিয়াছে। রাশিয়া, অন্তিয়া, ভার্কেনী সন্ত্রাই ঐ সময়—পোলিশদিগকেও অরাজ প্রধানের

## রোহেমিয়া

## বোহেমিরা

## そうら来

বোহেমিয়ার অধিবাসী বোহেমিয়ান্রা সালোদিক
কাজির অন্তর্গত পোল, কমেনিয়ান্, রাশিয়ান্ প্রভৃতি
কাজির অন্তর্গত পোল, কমেনিয়ান্ দিগকে কেহ কেহ
কেহ্লেক্সও বলিরা থাকেন। বর্তমান-সময়ে বোহেমিয়ানরা
কেন্দেল অধিকার করিয়া আছেন ভাহা অন্তর্যালাক্সাক্রের
অন্তর্গত। এই মিলনের—পূর্বের প্রান্তীন ইতিহাসে
বোহেমিয়ার অভীব গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়।
কের্কা ইউরোপের মধ্যদেশগুলির শিক্ষা ও সভাভার মূলে
বোহেমিয়ার অনেকটা ছাপ আতও রহিয়া গিয়াছে!
টিউটন ও সার্ভা এই তুই জাতির দেশের সীমান্তে
অবিভিত্ত বলিয়া—উহাদের পরস্পরের কলক্ষের ইতিহাসের
সৃত্তিত বোহেমিয়ার ইতিহাসও সংযোজিত রহিয়াছে।

বোক্ষেয়া নামটির উৎপত্তি হইরাছে—এ দেশের আদিম অধিবাদী বোইদের হইতে। বোইএরা বোহে-মিরার আদিম অধিবাদী। ইবার আজাংশে বেণ্টিক। বেণ্টিকদেন এই বৈহিজাতির পর—স্বাভোনিক আতির নানা শাখা এদেশে বাস করিয়াছিলেন, ভাষাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ছিল ক্ষেত্র। পঞ্চম শতাব্দীতে এই ক্ষেত্রের এদেশের অধিপতি ছিলেন। প্রীক্রধন্ম এদেশে প্রচলিত হইবার পূর্বের ইতিহাসটা আমরা ভাল করিয়া ক্লানিতে পারি না।

এদেশের প্রাচীন ইভিহাসের সহিত নানারপ কিবেদন্তী পাওয়া যায়। প্রচলিত জনপ্রবাদ এইরপ বে ক্রোক বা ক্রোকান্ নামক এক ব্যাক্তর সময় হইতেই এদেশের ঐতিহাসিক য়ুগের আরম্ভ। ক্রোকাসের লিবুশা নামে একটা মেয়ে ছিল, সেই মেয়েটি প্রিমিসস্ন নামক একজন কৃষককে বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রেমি বা প্রিমিস্ন বোহেমিয়া রাজবংশের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ চতুর্দ্ধশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত রাজক করিয়াছিল।

নবম শভাকীর শেব দিক্ দিয়া বোহেমিয়াতে গৃষ্ঠবর্গ প্রবর্তিত হয়। বোহেমিয়ার রাজা কেরিভোজ, মেথোদিয়াস্ নামক একজন গৃষ্টান মহাপুরুষ কর্তৃক গুক্তবর্গে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মেথোদিয়াস্ ইহার পূর্বের সোরাতিয়া প্রদেশের অধিবাসীদিগকে বৃক্তবর্গে দীক্ষিত করিরাছিলেন। ঐবৃগের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন

ভেন্নেস্লাল। ইনি খুক্তবর্গ গ্রহণ করিয়া ধর্মপ্রচার ও শিক্ষার উন্নতির জন্ম চারিদিকে চেক্টা ও যত্ন করিয়া ৰোহেমিয়ার একজন সেন্ট্ বা সাধুনামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইঁহার বংশধরেরা জান্দেন স্ক্রাটের প্রাধান্ত মানিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। জার্ম্মেন সম্রাট ভূতীয় কন্রান বোহেমিয়ার রাজা প্রিকা সোভিসাভ্কে সামাজ্যের পত্রবা<u>হকর</u>পে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই সম্মানের ফলে বোহেনিয়ার রাজারা সঞাট্ म्रानिम्यत्नत अधिकात शाल ब्हेग्नाहिलन। ১১৫७ थुः অ: সম্রাট্ ক্রেডারিক্ বারবারোশা প্রিক্স রাদিসাভ (বিভীয়) কে 'রাজা' উপাধি দিয়াছিলেন, তদবধি বোহেমিয়ার প্রিন্সগণ রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। রাদিসাভের মৃত্যুর পর দেশ অরাজক হইয়াছিল, দেশের সম্ভ্রান্ত মন্ত্রীদের ক্ষমতা অপরিসীম রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, আর যে সকল জার্মেনরা এদেশে বাস ক্রমিডেছিলেন, ভাষারা নানারূপ স্থথ স্থবিধা পাইয়াছিলেন। ताका धरोंकात-वाका श्रेश (मान मास्ति चापन कविर्ध পারিয়াছিলেন, তাঁহার উত্তরাধিকারী রাজা ডেন্সেন্ নামের সময় জাম্মেন প্রভাব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইকাছিল।

ইঁহার পর রাজা হইকেন ছিতীয় ডটোকার। প্রেবিদূাইড বংশের রাজাদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত ক্ষমতা-শালী রাজা ছিলেন। বোহেনিয়ার রাজসিংহাসনে জাঁহার নাার যোগ্য ব্যক্তি অতি অন্নই আরোহণ করিয়াছিলেন। অষ্ট্রিয়ার কাবন্বার্ণ রাজবংশের বিলোপ হইলে—দ্বিতীয় ওটোকার অপ্তিয়া এবং স্থিরিয়ার আর্কডাকি অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার অনেক যুদ্ধ বিশ্রহে লিপ্ত হইতে হইনেছিল,—কেশেন্ত্রাম নামক স্থানে তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষীয় সকলকে পরাজিত করিয়া বিজয় গৌরবে যশস্বী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের পর ওটোকার তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সমগ্র অন্তিরা প্রদেশটি ভাঁহার সামাঞ্চুক্ত হইরাছিল। বোহেমিয়া এ সময়ে প্রভূষের উচ্চ শিক্ষায় আরোহণ করিয়াছিল। ওটোকারকে সমাটরূপে অভিষিক্ত করিবার क्रमा (मनवानी প্রস্তুত হইয়াছিলেন, ওটোকার নানাধিক বিবেচনা ক। রয়া সম্রাট হইলেন না। হমস্ কর্ণস্বংশীয় वाष्ट्रेम मुखाँ इंडरलन । वाष्ट्रेम मुखाँ इंडेग्रा- एर्টाकात्त्र অধিকৃত সমগ্র দেশের অধিকার চাহিলেন। জার্মেন প্রজারা—এবং নিজবংশীয় জেস্ সম্ভান্ত ব্যক্তিরা ওটোকারকে পরিভাগে করিলেন, কাজেই ওটোকার বাধ্য হটয়া হাট স্বার্ণস বংশীয়ের কাছে মাথা নত করিতে বাধ্য হটলেন। বোছেমিয়া এবং মোরাডিয়া ব্যতীত সমূলয় দেশই জিনি ছাড়িয়া দিলেন। ওটোকার একটা তাল করিয়াও শান্তিতে দিন কাটাইতে পারিলেননা, আবার উহাদের মধ্যে নৃতন দাবি দাওয়া উপস্থিত হইল, কুই দলে আবার ফুর বাধিল, পটোকার ডারেন ক্রাতের মুক্ককেত্র ১২৭৮ খুঃ অঃ প্রাণ হারাইলেন।

১৩০৬ খৃঃ অঃ প্রেক্সিনাইজ বংশের লোপ হওয়ায় বোহেমিয়ান্রা জার্ম্মেন সন্ত্রাট্ হেন্রির ছেলে লাজেস-কণের রাজা জনকে—বোহেমিয়ার রাজা করিলেন। রাজা জন্—ভাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময়ই ইউরোপের নানাদেশে নানা যুদ্ধ বিপ্রহে কাটাইয়াছিলেন, ভাঁহার এইরূপ কার্যাবলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া সেকালে একটী জনপ্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, লোকে কথায় কথায় বলিভ যে—"তুনিয়ার ঈশর ও বোহেমিয়ার রাজার সহায়তা রাজীত কোন কাজই হইতে পারে না।" রাজা জন্ দয়ালীদের পক্ষপাতী ছিলেন, দদা সর্ব্রদা দয়ালী জাতির প্রশংসা করিতেন। ১৩৪৬ খৃঃ অঃ ক্রোশির রণক্ষেত্র জনবার্গের মৃত্যু হইয়াছিল।

ব্যালা জনের ছৈলৈ প্রথম চাল'স এইবার বোহেমিরার

রাজা হটলেন। জামেন সমটি তাঁহার উপাধি দিয়াছিল ठाउँ ठार्ज । देनि वाटिशियात निःशमत्नत शौतवमुक्छे ছिलन। চার্লস রাজ্যের বিশুখলা দূর করিয়া ছিলেন, সম্ভ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের অন্যায় ক্ষমতার হ্রাস করেন। প্রেগ নগরটিকে তিনি অভ্যন্ত ভাল বাসিতেন। চালস প্রেগনগরীতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া নানা ফুল্মর স্থল্পর ब्रोहोमिका निर्माण कतिहा ताकशानीत *स्रोन्क*र्या तृषि করিয়াছিলেন। তিনিকৈশ্প্রথমে ১৩৪৮ খঃ আঃ প্রেগ नगतीए এकी विश्वविद्यालय প্রতিষ্ঠা করেন, মধ্য ইউরোপের আর কোথাও ইহার পূর্বের কোনও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। চার্লস—জাতীয় ভাষা জেকের প্রচলন ও জেৰু সাহিত্যের উন্নতির জনা বিশেষ যত্মবান ছিলেন। ভাঁছার সময়ে ক্ষেক্ভাষা অত্যন্ত স্ত্রীর্জিশালিনী क्ट्रेयां किला।

চাল সের পর তাঁহার ছেলে রাজা ডেন্সিলান্
(চতুর্থ) রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বকালে
জন হান নামক একজন ধান্দিক মহাপুরুষ ধন্ম রম্প্রানারের
মধ্যে যে সকল পাপ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে সকল
দূর করিবার জনা ব্রতী হইয়াছিলেন। রোমে পোপের
ধন্ম সক্ষীয় অধীনতা হইতেও মুক্তির জন্য ভিনি

आपन्न (ठकें) क्रियांहिलन । श्रीतानाय এই মহাপুরুষকে অগ্নিকুন্তে নিকেপ ক্রিয়া দগ্ধ করা হইয়াছিল।

১৪১৯ বঃ অং সন্তানহীন অবস্থায় রাজার মৃত্য হওয়ার হাজারির রাজা শিগিশসাও বোহেমিয়ার রাজা ছইলেন। বোহেমিয়ানরা কোনরূপেই তাঁহাকে রাজা मानिए शिक्ट श्रेटलन ना, फल পোপ বোহে मिशानरमत বিক্লাজ ক্রেশ্ বা ধন্ম যুদ্ধের আহ্বান করিলেন। ইহার ফলে জন হলেরইমতাবলম্বী তুসাই করে জন নিজুকা নামক একজন যোগ্য ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। এই যুদ্ধে কেবল বোহেমিয়া রাজ্যেরই প্রচুর ক্ষতি হইয়াছিল তাহা নুহে, সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গারি, জার্মেনি প্রভৃতি দেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। তুশিতেন দের বীরবে সমগ্র ইউরোপ বিশ্বিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শিগিশ মাত্র বোহেমিয়ান্দিগকে পরাজিত করিবার চেফা বার্থ হইতে দেখিয়া তাহাদের সহিত সদ্ধি করিলেন। তিনি আহাদের প্রার্থিত দাবি এবং ধন্ম সম্পর্কীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। শিগিশসাও ১৪৩৭ খৃঃ আ: প্রাণত্যাগ कतिरामम,--नारक्ष्यवार्ग वरम्बद निर्ववाण इटेन ।

ইহার পরবর্ত্তী কয়েকটা বৎসর দেশ জুড়িয়া অরাজকতা কলিলণা এসময়ে জুঁজু পোদিব্রাদ নামক জাতীয় দলের অৰ্থাৎ ভুমাইট সম্প্ৰদায়ের নেজা দলের অপ্রবন্তী হইলেন। ভিনি প্রথমে নাবালক রাজা লাদি সাবাদের অভিভাবক হইয়াছিলেন, পরে রাজার মৃত্যুর পর জর্জ্জ জনসাধারণ কড় ক মনোনীত হইয়া রাজা হইলেন। প্রেসিশৃটিক্ রাজবংশের বিলোপ সাবনের পর জাবার দীর্ঘ কাল পরে বোছেমিয়ন্রা আপনার বদেশী ও বঞ্চাতি রাজা হইলেন। জর্জের রাজছের প্রথম কয়েকটা বংসর কো শান্তিপূর্ণ ছিল ৷ এজ্জ- রাজা হহঁয়াও স্থাপিতের মত ও শিক্ষা বিশ্বত হন নাই। রোমের পোল একস্ম হান্সারির রাজা মাথিয়ান্ কার্ণিভাস্ ও জামেন সম্ভাটকে বোহেমিয়ার বিক্লকে উত্তেজিত করিলেন। যুদ্ধ বাধিল। প্রথমে কর্ম করী হইয়াছিলেন, পরে মাথিয়ানের কাছে হার মানিলেন এবং ১৪৭১ খঃ অঃ ভাঁছার মৃত্যু ইইল। বোহেমিয়ার ইভিহাসে জর্জের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত বহিয়াছে।

জর্জের মৃত্যুর পর বোহেমিয়ান্রা পোল্যাণ্ডের রাজা কাশিমিরের ছেলে জাগিয়োলাকে রাজা নির্বাচিত করি-লেন। জাগিয়োলার শাসন ক্ষমতা ছিল না বলিলেই চলে, তাঁহার সময়ে জমিদার সম্প্রদায়ের প্রাধান্ত হইয়া-ছিল। তাঁহার পর হাজারির রাজা লাভিস্থান বাজা হইয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে লুই
হাঙ্গারি এবং বোহেমিয়া এতুইটী প্রদেশেরই রাজা হইরাছিলেন। লুই—তুর্কীদের সহিত মুদ্ধ করিতে বাইয়া
১৫২৭ খুঃ অ: ২৯শে আগন্ট তারিবে মোহান্দের রণজেত্র
প্রাণ বিসর্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর—অষ্ট্রিয়ার
আর্কডিউক কার্দিনান্দ বোহেমিয়ার সিংহাসন দাবি করিলেন, কারণ তিনি বোহেমিয়ার মৃত রাজা লুয়ের ভয়ীকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। বোহেমিয়ার মৃত রাজা লুয়ের ভয়ীকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। বোহেমিয়ার মৃত রাজা লুয়ের ভয়ীকে
করিয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন। এই ভাবে হাবস্বার্গস
বংশীয়েরা বোহেমিয়ার সিংহাসনে আসিয়া উপবেশন
করিলেন।

কার্ম্মেনিতে এসময়ে প্রোটেষ্টান্ট মন্টাই প্রচারিত হইতেছিল, সে জ্রোত বোহেমিয়াতেও আসিয়া পৌছিল, বোহেমিয়াদের মধ্যে অনেকে প্রোটেষ্টান্ট হইলেন। কাদিনান্দ নিজে রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হইলেও ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেন না।

বিতীয় বাতশু রাজা হইয়া—প্রোটেফীন্ট মতাবলম্বী বোহেমিয়ানদের দাবি দাওয়া সম্পর্কে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। পরে নানা কারণে প্রোটেফীন্ট ও রোমান ক্যাথলিক প্রীকীনদের মধ্যে মহা কলহ বাধিল। বাজা কার্দিনান্দ-এ সময়ে বোরেমিয়ার রাজা।
ভিনি ছিলেন ক্যাথলিক মন্তাকল্মী। ১৭১৮ খু: আঃ
২৩শে সে ভারিথে ক্যাথলিক মন্তাক্মীরা রাজ পরিষদদের
নিকট উপস্থিত হইয়া—নানা বিষয়ের আলোচনা ও তর্ক
বিতর্ক করিতে করিতে ভয়ানক বাক্ষুক্তে প্রযুক্ত হইলেন।
রাজমন্ত্রী—মাটিনিক্ ও সাভাতা এবং রাজার সেক্রেটারী
কাবিকিয়ান্কে এ সকল নেতৃগণ স্পেনের রাজপ্রাসাদের
জানালার ভিতর দিয়া-বাহিরের পরিষার মধ্যে ফেলিয়া
দিলেন। এই ঘটনা হইতেই ত্রিশবংসর ব্যাপী মহাসমরের স্পত্তি হইয়াছিল। এ সময়ে বোহেমিয়ানরা
একটা শাসন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া—অন্তি,যার সহিত্
সুক্ত করিবার জন্য সৈত্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন।

পরবংসর বোহেমিয়ান্রা ডায়েট বা মন্ত্রণা সভার কাদিনান্দকে রাজাচ্যুত করিয়া ফ্রেডারিককে রাজাদে অভিষিক্ত করিলেন। নৃতন রাজা ও রাণী ১৬:১ খ্টাব্দে বোহেমিয়ায় আগমন করিলেন। রাজ্ঞী—এলিজাবেণ্ ইংলণ্ডের রাজ্য জেম্সের কল্যা। প্রেগ নগরীতে রাজা ও রাণীর অভিষেক ক্রিয়া স্বসম্পন্ন হইল। এসময়ে ফার্ডিনান্দ ক্যাথলিক সম্প্রদারের সহায়তায় বোহেমিয়া রাজ্য পুনরাধিকার করিবার সম্বন্ধ করিয়াছিলেন। ফার্দিনান্দ

বীরদর্শে বোছেমিরার দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রেলের বিকটবর্ত্তী হোয়াইণ্টসার্ভন্টেন নামক স্থানে দুই দলের যুদ্ধ হইল। অল্ল করেক ঘণ্টার যুদ্ধেই বোহেমিয়ান্রা পরাজিত হইলেন। কাদিনান্ধ—পুনরায় বোহেমিয়া অধিকার করিছেন। (৮ই নবেম্বর—১৬২০) রাজা ফ্রেডারিক পলায়ন করিলেন, কাজেই অভি সহজে আবার বোহেমিয়া কাদিনান্দের করতলগত হইল।

এই পদান্তরের পর হইতেই বোহেমিয়ার স্বাধীনতা
শুপ্ত হইয়াছে এবং ইউরোপের স্বাধীনদেশ সম্হের তালিকা
হইতে তাহার নাম বিলুপ্ত হইয়াছে। বোহেমিয়া ঐ সময়
হইতেই অন্তিয়া সামাজাভুক্ত হইয়াছে। ১৬২৭ খৃঃ অঃ
অন্তিয়া গবর্গমেন্ট একটা বিধান প্রচারিত করিয়া জেক্জাতির সম্দয় প্রাচীন স্বন্ধ বিলোপ করিয়াছেন। যে
সকল ব্যক্তি জাতীয় স্বাধীনতার জন্ম মৃদ্ধ করিয়াছিলেন
তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তাহাদের সমৃদয়
সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। মধ্যবিদ্ধ
অবস্থাপয় স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তিগণ উৎপীড়নের ভয়ে
দেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। প্রোটেন্টান্ট ম্তাবলন্ধীদিগকে নিষ্টুর নির্যাতন বারা প্রশীড়িত করিয়া ক্যাথলিক
মত প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছে। আদালতে, বিদ্যালয়ে



মুক্তিনিপ্রিন্•্মনিকের অন্তুত সাহসিক্তা মুক্তেনিগো∶

## মন্টেনিপ্রো

-°(0)%-

## প্রথম অধ্যায়।

-0()0-

মন্টেনিপ্রো দেশটিও যেমন ইউরোপের সব দেশের
চেয়ে ছোট, তেমনি মন্টেনিগ্রন্রা জাতির দিক্ দিয়াও
ইউরোপের সব লাতির চেয়ে সংখ্যায় অল্প। ছোট
ইইলে কি ইইবে? এমন স্বাধীনতা প্রিয় লাতি—
স্বাধীনতার উন্মাদনায় উন্মাদ জাতি অতি অল্পই পৃথিবীর
ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এ জাতির ইতিহাসের
সহিত অতীতের কতই না গৌরবজ্বনক কিংবদন্তী প্রচলিত।
একবার মহামতি য়্যাড্টোন্ এই ছোট জাতিটির কথা
বলিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—'পৃথিবীর সকলেই থামাপিলি
ও ম্যারাথনের গৌরব করেন, কিন্তু মন্টেনিগ্রন্দের প্রাচীন
ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে অনেক থামাপিলি ও
ম্যারাথনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কসোভোর রশক্ষেত্রে
বে দিন সার্ভরাজত্ব শৈব ইইয়া গেল, সাবেরা ভাহাদের

বাধীনতা হারাইয়া ফেলিলেন, সেদিন জেভা ও আড়িয়াটিক সমৃত্রের মধ্যবর্ত্তী পার্ববত্য উপত্যকাই স্বাধীনতা লিপ্সু সার্বজাতির একমাত্র আত্রার স্থান হইয়া ছিল। বিগত পঞ্চ শতাব্দীকালমধ্যে একমাত্র মণ্টেনিগ্রোই বল্কান রাজ্যসমূহ মধ্যে তুকীর সহিত ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

সেকালে অনেকদিন আগে ডোক্নিয়া নামক নগরে মণ্টেনিগ্রোর রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান পোভ্গরিট্জা নামক নগরের নিকট এখনও সেই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও রাশি রাশি ইন্টকস্তৃপ—বড় বড় বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া আছে। এই নগরেই স্থপ্রসিদ্ধ রোমসন্ত্রাট্ ডিওক্লিভিয়ান জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে এ স্থানে অনেক স্কন্দর স্থন্দর রাজপ্রসাদ, গীর্জ্জা ইত্যাদি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এ সকলের ভগ্নাবশেষ দেখিলেই বৃঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে এই নগরীটি কিরপ সমুদ্ধিশালী ছিল।

ষ্টিফেন্ নেমানিয়া নামক একজন ব্যক্তি মণ্টেনিগ্রোর একরূপ প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম অবস্থায় এই রাজ্যটি সার্ব রাজ্যের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে বাল্যা নামক এক রাজবংশ আসিয়া মন্টেনিগ্রোর প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজধানী হইল ক্তারি। ক্তারিতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা হইবার পর এই নবজাগ্রত স্বাধীন জাতিটির গৌরব ফ্রাস করিবার জন্ম ভেনিসের প্রজাতন্ত্রশক্তি ও ভূকীরা বছবার যুদ্ধ করিয়াছিল।

বাল্সাবংশ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্বরংশ হইয়াছিল। এ বংশের সম্পর্কায়িত এক ব্যক্তি এই সময়ে মণ্টেনিক্রোর শাসনকর্ত্তী হইলেন। ইহার নাম প্রিফেন নোয়িভিক্। কেহ কেহ ইহাকে 'রাাক্ প্রিফা' নামেও অভিহিত করিতেন.। প্রিফেন্ রাজা হইয়াই স্কৃতারী হইতে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়া ঝাব্লিয়াক্ (Zhabliak) নামক স্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। ঝাবলিয়াক্ স্থানি রুতারি হ্রদের তীরে অবন্ধিত ছিল। প্রিফেন্ যে কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে কয়টা বৎসর কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াই কাটাইয়া দিয়াছেন। তুর্কীদের সহিত তুঁাহার ক্রমাগত যুদ্ধ লাগিইয়াছিল।

ষ্টিফেনের পর তাঁহার ছেলে আইভান রাজা হইলেন।
আইভানকে সকলে নাম দিয়াছিলেন কালোআইভান্।
এ সময়ে তুর্কীদের অসাধারণ প্রভাব, তাহারা একে একে
শৃষ্টাদরাজাগুলি "অধিকার করিতেছিলেন। বলকান

উপদ্বীপের অনেকঞ্চল রাজ্য তাঁহারা জয় করেন,---সাবিশ্বা, বোস্নিয়া, হারজেগোভিনা, আলবানিয়া, কুভারী এসব ছোট ছোট রাজ্যগুলি তুর্কীদের হাতে পড়িয়াছিল। এ সময়ে তৃকীর স্থলতান ছিলেন দ্বিতীয় মহম্মদ, দ্বিতীয় মহন্দ্রদ মান্ট্রনিপ্রানদের উপর ভয়ানক চটিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা ভেনিসিয়ানদিগকে সাহায্য করিয়া তৃকীদিগকে বিপদপ্রস্ত করিয়াছিলেন। এইবার মহম্মদ छ मारे विषयात প্রতিশোধ महेवात क्या भरकेनिता অক্তমণ করিলেন। আইভান—ভেনিসিয়ানদের কাছে সাহায্য চাহিলেন, কিন্তু ভাহারা বিপন্ন মণ্টেনিগ্রনদের সাহায্য করিলেন না। কুদ্র দেশ, কুদ্র সেনা সংখ্যা, আর, তুর্কী:দর লোক-বল ও অর্থ-বলের অভাব নাই! আইভান প্রমাদ গণিলেন! কিন্তু কোনরপেই তুকীর वचार्का श्रीकांत कतिराम ना। यथन मिधामन य লড়াই করিয়া রাজা রক্ষা অসম্ভব্ তখন রাজধানী ঝাব্লিয়াকে অগ্নি ধারা ভস্মীভূত, করিয়া অতি দুর পার্বভাদেশে যাইয়া কেটনজ নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এখানে ভিনি একটি মঠ নির্মাণ করিয়া দেশবাসীর মধ্যে ধন্মের, প্রভাব বিস্তারের জন্ম যত্নবান্ হইলেন। কিছুদিন <sup>6</sup> পরে এশানে



ভট্টোগের মঠ। সহস্ত সহস্ত ভীথবাত্রী প্রভি বংসর এই মঠ সন্দর্শন করিতে জাসে। তার্কিশ সৈন্ত্রগণ কর্ত্তক ছুইবার এই মঠ আক্রাস্তি যন্টেনিয়ো।

একটী প্রকাশু তুর্গও নিম্মণি করিলেন—আর মঠের
নাম হইল ওবাদের মঠ। এখানে তিনি একটী
মূলাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া দাভোনিক ভাষায় গ্রন্থ মূলণের
ব্যবস্থা করিলেন। এই মূলাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাত্র কুড়ি
বৎসর পূর্বেব কণ্ডেন নগরীতে ওয়েইমিনিইটারে ক্যাক্সটন্
মূলাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ভাবে দেশবাসীর
মধ্যে জাতীয় সাহিত্যের প্রতি অমুরাগ র্দ্ধির জন্ম আইভান
নানা কাজ করিয়াছিলেন। আইভান—একদিকে যেমন
সাহসী বীর ছিলেন, তেমনি সাহিত্য ও শিল্লামুরাগী এবং
সর্ব্ব বিষয়েই স্বদেশবৃৎসল ছিলেন।

আইভানের পর এ বংশের কেহ রাজা না হইয়া
দেশের শাসনভার সত্তের প্রধান ধর্ম্মধাজকের উপর
পড়িল। সেকালে জামেনির কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যও
ধর্ম্মাজকদের ঘারা শাসিত হইয়াছিল। এ ব্যবস্থার
দেশ রক্ষা পাইল, কারণ সে যুগে ধর্ম্মধাজকদের সম্মান
ও প্রতিপত্তি অসাধারণ ছিল, দেশের ছোট বড় সকলেই
ভাহাদিগকে মান্ত করিতেন, কাজেই রাজ্যের অধিকার
লইয়া কোনরূপ দালা হালামা হইল না। আর একটা
দিকেও ভাল হইল,—চারিদিকে যেরূপ মুসলমান প্রাধান্য
বিস্তৃত হঠডেছিল এবং লোকে যেরূপ ফুডভাবে মুসলমান

ধর্ম গ্রহণ করিতেছিল, তাহাতে মণ্টেনিগ্রোর অধিকাংশ অধিবাসী হয়ত বা মুসলমান হইয়া যাইতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যান্ত ধন্ম যাজক অর্থাৎ ফুরাদিকাদের শাসন চলিয়াছিল। তৃকীরা মন্টেনিগ্রো দেশটিকে অধিকার করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেন্টা করিয়া বার্ষ হইয়া গিয়াছেন। এই চুদ্দমনীয় পার্ববত্য অধিবাসীরা গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কোনরূপে পরাধীনতার শৃঞ্জলে বাঁধা পড়েন নাই।

ধীরে ধীরে মণ্টোনিগ্রন্রা বুঝিতে পারিলেন যে রাজা সন্থন্ধে একটা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য, পুনঃ পুনঃ রাজ পরিবর্ত্তন ঘটিলে রাজ্যশাসন অসম্ভব, এজন্য বংশ-পরম্পরাগত রাজত্বের ব্যবস্থা করাই সমীচীন মনে করিলেন। কোন একটা বংশের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করাই তাঁহারা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন, সে বংশীয়েরাই বংশ পরম্পরাক্রমে রাজত্ব করিবে, এইরূপ মীমাংসা হইলে পর, ডানিলো পেস্ত্রোভিক্ নামক এক ব্যক্তিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা করিলেন। ডানিলো নিগোস্ নামক একটা ক্ষুদ্র গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ডানিলো তাঁহার নিজ বংশধর না থাকিলে কোনও নিকট আত্মীয়কে রাজপদে বরল করিবার অধিকার পাইলেন।

ভানিলোও তৃকীদের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্ব সময়ে ক।বয়ার সহিত মন্টেনিগ্রোর সহিত বন্ধুৰ উল্লেখযোগ্য। বন্ধুমুসুত্রে আবন্ধ হইবার পর ডানিলো পেট্রোগ্রেডেও গমন করিয়াছিলেন। ডানিলোর মৃত্যুর পর তাঁহার ভাইপো রাজা হইলেন। ইঁহার নাম পিটার। পিটার ত্কীদিগকে এইরূপ ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন যে তাহারা কুড়ি বৎসরের মধ্যে আর মাথা তুলিতে পারেন নাই। তাঁহার বীরদ্বের দারা মন্টেনিগ্রোর গৌরব অতাধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মৃত্যুর পর এই খ্যাতিমান্ নুপতিকে মণ্টেনিগ্রোর অধিবাসীরা সেণ্ট বা বা সাধু আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিলেন। বিভীয় পিটার যেমন ছিলেন রাজনীতিবিশারদ, তেমনি ছিলেন সংস্কারক, আর কবিত্ব শাক্তও ছিল তাঁহার অসাধারণ, দেশবাসী-দিগকে শিক্ষা ও সংস্কার দ্বারা উন্নত করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়া গিয়াছেন। দেশের লোকের আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, কোনরূপ দারিন্দ্রা না থাকে সেজনা তিনি সতত যতুবান ছিলেন।

দিতীয় পিটারের পর আরও কয়েকজন সিংহাসনে বসিয়াছিলেন বটে, কিঞ্জ কেহই তেমন খ্যাতনামা নৃপতি ছিলেন না, কাজেই ভাঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া বলিবার মৃত কিছুই নাই, তবে তুকাঁদের সহিত লজাইটা সকল বাজারই করিতে হইয়াছে। সংশ্রের মিন্তশক্তিরপো তুকাঁর করিয়াছেন। এ সমরে নিকোলাস্ মণ্টেনিগ্রোর রাজা ছিলেন। নিকোলাস্ তুকাঁদের নিক্শিক্ত ও ভাল্সিগ্নো নামক তুইটা সামুদ্রিক বন্দর অধিকার করিয়াছিলেন। বার্লিন নগরীতে এ সময়ে ইউরোপের প্রধান প্রধান শক্তিসমূহের যে সন্ধি-সভার বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতেও মণ্টেনিগ্রো স্বাধীন দেশ বলিয়া সকলেই মানিয়া লইয়াছিলেন।

এই বিজয়ে মণ্টেনিপ্রোর বেশ লাভ হইল। পূর্বের দেশটির সমৃদ্র পথে বাহির হইবার কোনও উপায় ছিল না। আড়িয়াটিক সমৃদ্রোপকৃল পর্যান্ত একটা ভূখণ্ড পাওয়া গেল কাজেই বহু শতাব্দীর একটা বিশেষ অস্থবিধা বিদূরিত হইল। এ যুদ্ধ বিজয়ের পর হইতে মণ্টেনিগ্রনুরা বহুদিন পর্যান্ত শান্তি স্থান্ধ অতিবাহিত করিয়াছেন। প্রিক্ত নিকোলাস্ একটু ক্ষমতাপ্রিয় হইলেও বেশ বিচক্ষণ এবং শাসনদক্ষ নূপতি ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাত্র কুড়ি বংসর পূর্বের নিকোলাস্ রাজশক্তির



প্রিন্স ডানিলো মন্টেনিগ্রো

একছত্ত প্রভাব হ্রাস করিয়া পার্লিয়ামেন্টের স্থান্ট করেন।
মন্টেনিগ্রো—একটা রাজ্য ও নিকোলাস্ নামমাত্র রাজা
নামে পরিচিত্ত হইলেন।

বল্কান্ উপবীপের অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া নিকোলাস্ তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছিলেন। মণ্টেনিপ্রান্ সৈন্যেরা সাব দিগকে যে কেবল সাহায্য করিয়াছিলেন ,তাহা নহে, যাল্বানিয়া আক্রমণ করিয়া ইপেক্ ও জাকোভা নামক তুইটা নগর অধিকার করিলেন। এ সব জয়ের মধ্যে তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল—পূর্ববতন রাজধানী স্কুডারীর পুনর্বধিকার। ১৯১২ সালের ২৬শে ,অক্টোবর তারিথে ভাহারা সেই তুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন।

এইবার তুর্কীদের সহিত মণ্টেনিগ্রান্দের যুদ্ধটা বেশ ভীষণ ভাবেই চলিয়াছিল। তুর্কীরা বেশ চারিদিকে শক্ত করিয়া আডডা গাড়িয়া বসিয়াছিলেন। তুই পক্ষে ভীষণ ভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল। মণ্টেনিগ্রন্রা একে একে আডিয়াটিক্ সমুদ্র-ভীরবর্ত্তী সান্-গিয়োডানি। দি-মেছয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। মণ্টেনিগ্রন সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, যুবরাজ ডানিলো এবং জেনারেল মার্ভিনোভিক্। মণ্টেনিগ্রন্রা এমনি স্কুতারি অধিকারের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন যে তাঁথারা লোক সংখ্যা হ্রাস এবং অন্যান্য বছবিধ বিপদকে প্রাছ্ম না করিয়া বছসংখ্যক তৃকীর সহিত যুদ্ধ করিডেছিলেন। ক্রমাসত মুদ্ধের পর যুদ্ধ করিতে করিছে প্রায় চারি হাজার সৈন্যকে মরণের কোলে পরিত্যাগ করিয়া অবলেবে বিজয়লাভ করিয়াছিলেন। এ জয়ে মণ্টেনিগ্রন্দের শোষ্যা, বীষ্য এবং অসাধারণ সহিফুতার পরিচ্য় পাওয়া যায়।

এ সময়ে লৃগুন নগরীতে রাজ্বদূতগণের একটা
সন্মিলন হইয়াছিল। সেই সন্মিলনে আল্বানিয়া লইয়া
একটা স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল। এই
বৈঠকের সভাপতি হইয়াছিলেন—স্যার এড্ওয়ার্ড গ্রে।
সভায় নানারূপ তর্ক বিত্তর্ক ও আন্দোলন আলোচনার পর
দ্বির হইল যে স্কৃতারি আল্বানিয়া রাজ্যান্তর্ভুক্ত হইবে।
এ বিষয়ে অষ্ট্রিয়ান্রা ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াই এইরূপ
করিয়াছিলেন।—সমুদয় শক্তি স্কৃতারি সম্বন্ধে এইরূপ
করিয়াছিলেন।—সমুদয় শক্তি স্কৃতারি সম্বন্ধে এইরূপ
করিয়াছিলেন বিকালাস্কে বলিয়া পাঠাইলেন—
"তৃমি অবিলম্বে স্কৃতারি ছাড়িয়া দেও, উহা আল্বানিয়ার
সহিত সংযুক্ত হইবে।"

রাজা নিকোলাস্ এতগুলি প্রবল শক্তিমান্ শক্তির চোক রাঙানিতেও ভয় পাইলেন না—তিনি ফুডারি ঐ ভাবে **छात्र क**ित्रां दाकि इटेलन मा। कल नांजाहेल অভি ভীৰণ। সমূদয় শক্তি জোধে বলিয়া উঠিলেন, এত বত আম্পর্কা ? মণ্টেনিগ্রোর মত কৃত্ত দেশের কৃত্ত রাজার এত ৰড় দান্তিকতা! দেখিতে দেখিতে সমুদয় শক্তির রণতরী আসিয়া আড়িয়াটক্ সমুদ্র তীরে— মণ্টেনিশ্রোর দেশটিকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য উপস্থিত হইল। একমাত্র রুষিয়া ছিল মন্টেনিগ্রোর পক্ষপাতী। অষ্ট্রিয়াই এ বিষয়ের অগ্রণী হইয়াছিলেন। কৃষ ভল্লুক भाषिति । इंग्रेस विकास विता विकास वि ভাবি ভীষণ রণরঙ্গের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এক मिरक रूष **७ , मरन्छे** निर्धा आत अनामिरक **अ**ष्टिग्रां । ইউরোপের সমগ্র শক্তি। রাজা নিকোলাস্ দেখিলেন এইক্লপ কলহে তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস নিশ্চিত, কাজেই তিনি শক্তিসমূহের সর্ত্তে রাজি হইলেন—ক্ষুতারি ত্যাগ কবিলেন।

তইবার সন্মিলনের বৈঠকের মীমাংসা বলে মন্টেনিগ্রোর রাজা পশ্চিম নোভি বাজার এবং উত্তর আল্বানিয়া পাইলেন। ইহাতে মন্টেনিগ্রোর প্রায় দুই হাজার দুই শত বর্গ মাইল রাজ্য রুদ্ধি পাইল।

এ দ্কে সার্বিয়া পাইলেন—নোভি-বাজারের পুর্বব

দিক্টা, কাজেই বছদিনের চিরপোষিত আকাজ্ঞা, তুইটা সার্ব জাতি পরস্পারের প্রতিবেশীরূপে বাসের অধিকার লাভ করিলেন।

